

#### স্বামী বিবেকানন্দ



ব্দাখিন, ১৩১৭

কলিকাতা,
 ১২, ১৩ নং গোপালচক্ত নিয়োগীর লেন,
উবোধন কার্য্যালয় হইতে
স্বামী সত্যকাম কর্তৃক
প্রকাশিত।

# COPYRIGHTED BY SWAMI BRAHMANANDA, PRESIDENT, Ramakrishna Math, Belur, Howrah,

PRINTER, G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
OILS, Machooa Bazar Street, Calculta.

## স্থভীপত্ৰ ।

| বিষয়।                          |           |       | পৃষ্ঠা ৷  |
|---------------------------------|-----------|-------|-----------|
| ভক্তির সাধন                     | •••       |       | :         |
| ভক্তির প্রথম সোপান—তীব্র        | ব্যাকুলতা | •••   | રહ        |
| ধৰ্ম্মাচাৰ্য্য—সিদ্ধ গুৰু ও অবৰ | চারগণ'    |       | <b>48</b> |
| বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা       | •••       | •••   | p-1       |
| প্রতাকের কয়েকটী দৃষ্টাস্ত      | •••       | •••   | ۵۰۵       |
| <b>रुक</b>                      | •••       |       | 20%       |
| গোণী ও পরাভক্তি · · ·           | • • •     | • • • | شعاد      |



## ভক্তি-রহস্য ।

#### <sup>.</sup> প্রথম অধ্যায়।

### ভক্তির সাধন।

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী। থামসুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ামাপসর্পতু॥

অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়**স**মূহের প্রতি ভক্তির লক্ষণ। যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি আছে, তোমাকে স্মরণকারী আমার হাদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখন দূর না হয়।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহলাদের এই উক্তিটীই ভক্তির সর্বেবাৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ মানবগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে—ধন, বেশভূবা, স্ত্রীপুক্র, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য বিষয়ে —কি বিজাতীয় প্রীতি, কি ঘোর আসক্তি! তাই ভক্তরাজ পূর্বেবাক্ত শ্লোকে

প্রবৃদ্ধিসমূহের মোড় কিরান অর্থাৎ ঈধরা-ভিমুখী গতিই ভক্ষি। বলিতেছেন, আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরপ প্রবল অমুরাগসম্পন্ন হইব, কেবল তোমাকে ঐরপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব, আর কাহাকেও নহে। এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে ভক্তি আখ্যা প্রদান করা হয়। ভক্তির আচার্য্যগণ আমাদের প্রবৃত্তিসমূহকে উচ্ছেদ করিতে বলেন না—ভাঁহারা বলেন, আমাদের কোন প্রবৃত্তিই বৃথা নহে, বরং ঐগুলির সহায়তায়ই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া থাকি। ভক্তিসাধনে কোন প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হয় না, উহাতে প্রকৃতির বিক্লনাচরণ করিতে হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তির মোড় ফিরা-ইয়া উহাকে উচ্চতর পথে বেগে প্রধাবিত করিয়া দেয়।

আমরা ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে স্বভাবত:ই ভালবাসিয়া থাকি, আর আমরা উহাদিগকে না ভাল-বাসিয়াও থাকিতে পারি না, কারণ, ওগুলি আমাদের নিকট একমাত্র পরম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাছ বিষয় হইতে উচ্চতর বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারি না। ভক্তির আচার্য্যগণ বলেন, যখন মানব ইন্দ্রিয়াতীত—পঞ্চেন্দ্রাবদ্ধ জগতের বহির্দ্ধেশে অবস্থিত—সত্য বস্তু কিছু দেখিতে

পাইবে, তখনও তাহার আসক্তিকে রাখিতে হইবে, কেবল উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে।
আর পূর্বেব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অমুরাগ
ছিল, তাহা যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই
ভক্তি বলে। রামামুকাচার্য্যের মতে এই প্রবল
অমুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধনপ্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলির অমুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রথমতঃ 'বিবেক'। এই 'বিবেক' সাধনটী, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদেশীয়গণের নিকট একটী অপূব্ব জিনিষ। রামানুজের মতে ইহার অর্থ "খাছাখাছের বিচার।" যে সকল শক্তিতে দেহ ও মনের সমুদ্র বিভিন্ন শক্তি গঠিত হয়, খাছের মধ্যে সেইগুলি বর্ত্তমান—আমি এক্ষণে যেরূপ শক্তির প্রকাশ করিতিছি, তাহার সমুদ্রই আমার ভুক্ত খাছের মধ্যে ছিল—আমার দেহমনের ভিতর যাইয়া উহা অহ্য আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আমার ভুক্ত খাছাদ্রবেরর সহিত আমার দেহমনের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যেমন বহিজ্জগতের জড় ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে,

ভক্তির সাধন— ।১) বিবেক।

তদ্রপ স্বরূপতঃ দেহ, মন ও খাছ্যের মধ্যেও প্রভেদ কেবল প্রকাশের ভারতম্যে। তাহাই যদি হইল. অর্থাৎ যদি আমাদের খাল্ডের ক্রডপরমাণুসমূহ হইতে আমরা চিস্তাশক্তির যন্ত্র প্রস্তুত করি, আর ঐ পরমাণু-গুলির মধ্যবন্ত্রী সূক্ষাতর শক্তিসমূহ হইতে আমরা স্বয়ং চিন্তাকেই গঠন করি, তবে ইহাও সহজেই প্রতীত হইবে যে, এই চিস্তাশক্তি ও চিস্তাশক্তির যন্ত্র উভয়ই আমাদের ভুক্ত খাছদ্রব্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইবে—বিশেষ বিশেষ প্রকার খাছে মনের ভিতর বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিবে। আমরঃ প্রতিদিনই এ বিষয় স্পষ্টতঃই দেখিয়া থাকি ৷ আর কতক প্রকার খাগু আছে, ভাহারা শরীরে পরিণাম-বিশেষ উৎপাদন করে, আখেরে মনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্নার করিয়া থাকে। এ একটা বিশেষ আবশ্যকীয় শিক্ষার জিনিষ। আমরা যে দুঃখভোগ করিয়া থাকি, ভাহার অধিকাংশই কেবল, আমরা যেরূপ আহার করি, তাহাতেই হইয়া থাকে। আপনারা দেখিতে পান, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোঞ্চনের পর মনকে সংযম কর। বড়ই কঠিন: তখন মন কেবল এদিক ওদিক দৌড়িতে থাকে। আবার কতকগুলি

খাতা উত্তেজক—সেইগুলি খাইলেও দেখিবেন. আপনারা মনকে সংযম করিতে পারিবেন না। অধিক পরিমাণে মছাপান করিলে লোকে স্পষ্টই দেখিতে পায়, সে সহজে তাহার মনকে সংযম করিতে পারে না, উহা যেন তাহার আয়ত্তের বাহিরে যাইয়। দৌডিতে থাকে। রামানুজাচার্য্যের মতে খাগ্রসম্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ জাতি- ভাতিদোষ। দোষ। জাতিদোষ অর্থে সেই খাত্যবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ। সর্বব্রকার উত্তেজক খাছ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে. কারণ, সভাবতঃই উহা অপবিত্র। আমরা অপরেব প্রাণবিনাশ বাতাত মাংস লাভ করিতে পারি ন।। মাংস খাইয়া আমরা ক্ষণিক সুখলাভ করিয়া থাকি আর আমাদের সেই ক্ষণিক স্তখের জন্য একটী প্রাণীকে তাহার প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, মাংস-ভোজনের দ্বারা আমরা অপরাপর অনেক মানবের অবনতির কারণ হইয়া থাকি। মাংসাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজে নিজে সেই প্রাণীটীকে হত্যা করিত, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। তাহা না করিয়া সমাজ একদল লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দারা

তাঁহাদের এই কায করাইয়া লন, আবার সেই কার্য্যের জন্মই সমাজ তাহাদিগকে ঘুণা করেন। এখানকার আইনের কি বিধান জানি না. কিন্তু ইংলণ্ডে কসাই কখন জুরির আসন গ্রাহণ করিতে পারে না—আইন-কর্ত্তাগণের মনের ভাব এই, সে স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর ! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে কে ? সমাজই যে তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে। আমরা যদি মাংস ভক্ষণ না করিতাম, তবে সে কখনই কসাই হইত না। মাংসভক্ষণ কেবল তাহাদেরই চলিতে পারে, যাহাদের হাডভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, আর যাহারা ভক্তিযোগসাধনে প্রবৃত্ত নহে। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংসভোজন পরিতাাগ করিতে হইবে। এতদাতীত অন্যান্য উত্তেজক খাছ্য বথা, পেঁয়ান্ধ, রম্মন প্রভৃতি এবং সাওয়ারক্রট (Sauerkraut) \* প্রভৃতি তুর্গন্ধ খান্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। আরও পূতি, পর্যুষিত এবং যাহার স্বাভাবিক রস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ সমুদয় খাছ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ইহা এক প্রকার জর্মানদেশীয় চাটনি। ব্রহ্মদেশীয় ঞাপরি
 শ্রায় ইহা অভিশয় হর্গক।

খাতাদম্বন্ধে বিভীয় দোষের নাম আশ্রয়দোষ। আশ্রয় শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বা যে বস্তুতে কোন <sub>আশ্রয়ের</sub> বিশেষ গুণ আশ্রৈত রহিয়াছে। অতএব আশ্রেয়দোষ অর্থে বুঝিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাছ আসিতেছে, তাহার দোষে খাতো যে দোষ জন্ম। হিন্দুদের এই অন্তত মতটী পাশ্চাত্যগণের পক্ষে বুঝা আরো কঠিন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দিকে সৃক্ষ্ম পদার্থবিশেষ রহিয়াছে। তিনি যাহা কিছু স্পর্শ করেন, তাহাতেই যেন তাঁহার প্রভাব, তাঁহার মনের, তাঁহার চরিত্র বা ভাবের অংশ-বিশেষ গিয়া পড়ে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পর্মাণু বহির্গত হইতেছে, তেমনি তাঁহার ভাব, তাঁহার চরিত্রও তাঁহা হইতে বহির্গত হইতেছে আর তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাতেই সেই ভাব লাগিয়া যায়। অতএব রন্ধনের সময় কে আমাদের খাত্ত স্পর্শ করিল, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—কোন তুশ্চরিত্র বা মন্দ ব্যক্তি যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি ভক্ত হইতে চান, তিনি, যাহাদিগকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের সহিত একসঙ্গে খাইতে বসিবেন না, কারণ, খাছ্যের

নিমিভ দোষ।

মধ্য দিয়া তাঁহার ভিতর অসন্তাব সংক্রেমিত হইবে। তৃতীয়, নিমিত্ত দোষ। এই দোষ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। নিমিত্ত দোষ অর্থে খাতো ধূলি ইত্যাদি সংস্পর্শ হওয়া-—তাহা যেন কখন না হয়। বাজার **২ই**ডে ছত্রিশ রাজোর ধূলিযুক্ত খাবার আনিয়া উত্তমরূপে পরিকার না করিয়া টেবিলের উপর দেওয়া ঠিক নর। আর এক কথা---লালা দারা কিছু স্পর্শ করা উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদিগকে সব জিনিধ ধুইবার জন্ম গথেষ্ট জল দিয়াছেন, অভএব ঠোটে আঙ্গল ঠেকাইয়া লালা দারা সব জিনিব ছোঁয়। যোর কু অভ্যাস—ইহার মত কদর্য্য অভ্যাস আর কিছু নাই। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucous membrane) শ্রীরের মধ্যে অভি কোমলাংশ: এতত্তৎপন্ন লালা দ্বারা অতি সহজে সমুদ্য ভাব সংক্রমিত হয়। স্বতরাং মুখে খাবার তুলিবার সময় ঠোঁটে আঙ্গল ঠেকান বড় দোষাবহ। তার পর একজন কোন জিনিষ আধ্থানা কামডাইয়া খাইয়াছে, অপরের তাহা খাওয়া উচিত নহে। একজন একটা আপেলে এক কামড দিয়া খাইল ও অপরকে বাকিটা খাইতে দিল-এরপে করা উচিত নয়। খাত্ত-সম্বন্ধে পূর্বেবাক্ত দোষগুলি বর্জ্জন করিলে খাছ্য শুদ্ধ

হয়। আহার শুদ্ধি হইলে মনও শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্ববদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে। "আহারশুদ্ধো সরশুদ্ধিং, সত্বশুদ্ধো প্রবা স্মৃতি।"

রামানুজাচার্য্য উপনিষত্বক্ত উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব-কথিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি আহার শব্দ খাছা অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদের অস্থা ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য কিন্তু আহার শব্দের অন্য অর্থ মতাস্বায়ী ধরিয়া ঐ বাকোর অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন। শক্তর ধর্ব। তিনি বলেন, আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ। যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহাই আহার—স্বতরাং তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাফ বিষয়সমূহই আহার। আর আহারশুদ্ধি অর্থে নিম্নলিখিত দোষদমূহ বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয়-সমূহের গ্রহণ। প্রথমতঃ, আসক্তিরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত অত্য সমুদ্র বিষয়ে প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। সব দেখন. সব করুন, সব স্পর্শ করুন, কিন্তু আসক্ত হইবেন না। যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীত্র আসক্তি হয়, তখনই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, সে আর আপনি আপনার প্রভু থাকে না. সে দাস ইইয়া যায়। যদি

কোন রমণী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়, তবে সে সেই পুরুষের দাসী হইয়া পড়ে : পুরুষণ্ড তদ্রপ রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দাস হইবার ত কোন প্রয়োজন নাই। একজনের দাস হওয়া অপেক্ষা এই জগতে **অনেক বড বড জিনিষ করিবার সাছে। সকলকেই** ভালবাস্থন, সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন, কিন্তু কাহারও দাস হইবেন না। প্রথমতঃ, উহা ত আমা-দের নিজেদের চরিত্র হীন করিয়া দেয়, দ্বিতীয়তঃ. উহাতে অপরের প্রতি বাবহারে আমাদিগকে ঘোরতর স্বার্থপর করিয়া তুলে। এই তুর্ববলতার দরুণ আমরা, যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের ভাল করিবার জন্ম অপরের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করি। জগতে যভ কিছু অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তিবশতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপ সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল সৎকর্ম্মে আসক্তি রাখিতে হইবে: কিন্তু সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। শ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ ইন্দ্রিয়বিষয় লইয়া যেন আনাদের দ্বেষ উৎপন্ন না হয়। দ্বেষহিংসাই

সমুদয় অনিষ্টের মূল আর উহাকে জয় করা বড়ই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের প্রতি আমাদের প্রায় সমুদয় কার্য্যের অভিসন্ধির মূলে। তৃতীয়তঃ, মোহ। আমরা সর্ববদাই এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতেছি ও তদমুসারে কার্য্য করিতেছি আর তাহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা নিজেদের তুঃখক্ষ্ট নিজেরাই স্ঞ্জন করিতেছি। আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা কিছু ক্ষণকালের জন্ম আমাদের স্নায়ুমগুলীকে উত্তেজিত করে, তাহাকেই সর্বোত্তম বস্তু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মাতিতেছি; কিছু পরেই দেখিলাম, তাহা হইতে একটা খুব ঘা খাইলাম, কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই। প্রতিদিনই আমরা এই ভ্রমে পড়িতেছি আর অনেক সময় সারা জীবনটাই আমরা ঐ ভূল लहेश । रे थाकि । पुरूर्खकात्मत्र जन्म हेन्द्रियञ्ज्य-विधायक বলিয়া আমরা অনেক বিষয়কে ভাল বলিয়া মনে করিয়া ভাহাতে নিযুক্ত হই আর অনেক বিলম্বে আমাদের ভুল বুঝিতে পারি। শঙ্করাচার্য্যের মতে এই পূর্বেবাক্ত রাগদ্বেষমোহরূপ ত্রিবিধ দোষবভিভত

হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের গ্রহণকে আহারশুন্ধি বলে। এই আহারশুন্ধি হইলেই সম্বশুন্ধি হয়, অর্থাৎ তখন মন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া রাগদ্বেধমোহবর্জ্জিত হইয়া উহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে। আর এইরূপ সম্বশুন্ধি হইলেই সেই মনে সর্ববদা ঈশ্বরের শ্মৃতি বিরাজিত থাকে।

'আহারগুদ্ধি'র উভয় প্রকার অর্থ ই ( শঙ্কর ও রামাফুদ্ধের ব্যাখ্যা ) গ্রহ-শীয়।

স্বভাবতঃই আপনারা সকলেই বলিবেন যে. এইটীই উৎকৃষ্টতর অর্থ। তাহ: হইলেও ইহার সহিত প্রথমোক্ত অর্থটীকেও গ্রাহণ করিতে হইবে। স্থুল খাতা শুদ্ধ হইলে তারপর অবশিষ্টগুলি হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে, মনই সকলের মূল, কিন্তু আমাদের মধ্যে পুব অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দারা বন্ধ নহেন। আপনাদের মধ্যে এমন লোক কে এখানে আছেন, যিনি এক বোতল মদ খাইয়া না টলিয়া দাঁডাইয়া থাকিতে পারেন ? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জড় পদার্থের শক্তিতে আমরা এখনও পরিচালিত, আর যতদিন আমরা জডপদার্থের শক্তি দ্বারা পরিচালিত, ততদিন আমাদিগকে জডের সাহায্য লইতেই হইবে, তারপর আমরা যখন

সমর্থ হইব, তখন যাহা খুসি, খাইতে পারি। আমাদিগকে রামাসুজের অসুসরণ করিয়া আহার-পানসম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে আবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক খাছের দিকেও আমাদিগের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জড়খাগু সম্বন্ধে সাবধান হওয়া ত অতি সহজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সবল হইতে সবলতর হইতে থাকিবে, ভৌতিক প্রকৃতি আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া যাইবে। তথনই এমন সময় আসিবে যে. আপনি দেখিবেন. কোন খাছেই আপনার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না, শত শত অজার্ণরোগেও আর আপনাকে চঞ্চল করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে যকুতের সামান্য গোলমালেই আপনাকে পাগল করিয়া তুলে! মুদ্দিল এইটুকু যে, সকলেই একেবারে লাফ দিয়া উচ্চতম আদর্শকে ধরিতে চায়, কিন্তু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কিছু ত হইবে না। তাহাতে আমাদেরই পা গোঁড়া হইয়া আমরা পড়িয়া মরিব। আমরা এখানে বন্ধ রহিয়াছি, আমাদিগকে ধীরে ধীরে আমাদের শিক্স ভাঙ্গিতে

হইবে। রামামুজের মতে এই বিবেক অর্থাৎ খাছাখাছাবিচারই ভক্তির প্রথম সাধন।

ভক্তির সাধন— (২) বিমোক।

ভক্তির দিতীয় সাধনের নাম 'বিমোক'। বিমোক অর্থে বাসনার দাসত্ব মোচন। যিনি ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্ববপ্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছর কামনা করিবেন না। এই জগৎ আমাদিগকে সেই উচ্চতর জগতে লইয়া যাইবার জন্ম যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। ইন্দিয়বিষয়সকল উচ্চতর বিষয় লাভে যে পরিমাণে সাহায্য করে, সেই পরিমাণে ভাল। সর্ববদাই ভূলিয়া যাই যে, এই জগৎ উদ্দেশ্যবিশেষ লাভের উপায়স্বরূপ, স্বয়ং উদ্দেশ্য নহে। যদি এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য হইত তবে আমরা এই সুলদেহেই অমরত্বলাভ করিতাম আমরা কখনই মরিতাম না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চতুর্দিকে লোক মরিতেছে, তথাপি মুর্থতাবশতঃ আমরা ভাবিতেছি, আমরা কখন মরিব না। ঐ ধারণা হইতেই আমরা ভাবিয়া থাকি, এই জীবনই আমাদের চরম লক্ষা--আমাদের মধ্যে

শতকরা নির্নব্বই জন লোকের এই অবস্থা। এই ভাব এখনই পরিতাাগ করিতে হইবে। এই জগৎ যতক্ষণ আমাদের পূর্ণতালাভের উপায়স্বরূপ হয়, ততক্ষণই ইহা ভাল আর যখনই উহা দারা তাহা না হয়, তখন উহা মন্দ, মন্দ বই আর কিছুই নহে। এইরূপ স্বামা স্ত্রী পত্র কন্যা টাকা কড়ি বা বিদ্যা আমাদের ভগবৎপথে উন্নতির সহায়ক হইলে ভাল. কিন্তু যথনই তাহা না হয়, তখনই সেগুলি মন্দ বই আর কিছুই নয়। যদি স্ত্রী আমাদিগকে ঈশ্বরপথে সহায়তা করে, তবে তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়। এইরূপ পতিপুত্রাদিসম্বন্ধেও। অর্থও যদি মানুষকে অপরের কল্যাণসাধনে সহায়তা করে, তবেই তাহার মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। নতুবা উহা কেবল অনিষ্ঠের মূল আর যত শীঘ্র আমরা উহা ছাড়িয়া দিতে পারি, তত্তই আমাদের কল্যাণ।

তৎপরের সাধন 'অভ্যাস'। আমাদের কর্দ্রব্য—
মন যেন সর্ববদাই ঈশ্বরাভিমুখে গমন করে, অপর ভিন্তর সাধন—
কোন বস্তুর আমাদের মনে প্রবেশ করিবার অধিকার (৩) অভ্যাস।
নাই। মন যেন সদাসর্ববদা অবিশ্রাস্তু তৈলাধারার
স্থায ঈশ্বরচিস্তা করে। ইহা বড় কঠিন কার্য্য;

কিন্দ্র ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা তাহাও করিতে পারা যায়। আমরা এক্ষণে যাহা রহিয়াছি, তাহা অতীত অভাাসের ফলস্বরূপ। আবার এখন যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষাতে তদ্রপ হইব। অতএব আপনাদের যেরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন। একদিকে ফিরিয়া আমাদের অবস্থা এই দাঁড়া-ইয়াছে, অন্তদিকে ফিরুন আর যত শীঘ্র পারেন, ইহার বাহিরে চলিয়া যান। ইন্দ্রিয়বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে যে, আমরা এক মুহূর্ত্ত হাসিতেছি, পর-ক্ষণেই কাঁদিতেছি, সামান্ত তরঙ্গেই আমরা বিচলিত হইতেছি—সামান্য একটা বাক্যের দাস, সামান্য এক টুকরা খাছের দাস হইয়াছি। ইহা অতি লভ্জার বিষয়—আর তথাপি আমরা আপনাদিগকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি আর অনর্থক অনেক বড বড় কথা বলিয়া থাকি। আমরা সংসারের দাসস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়াভিমুখে যাইয়া আমরা আপনা-দিগকে এই অবস্থায় আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে অন্যদিকে গমন করুন—ঈশ্বরের চিন্তা করিতে থাকুন —মন কোনরূপ ভৌতিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা

না করিয়া যেন কেবল ঈশরের চিন্তা করে। যথন উহা অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় উত্তত হইবে. তথন উহাকে এমন ধাকা দিন, যেন উহা ফিরিয়া আসিয়। ঈশবের চিস্তায় প্রবৃত্ত হয়। "যেমন তৈল এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন দুরে ঘণ্টাধ্বনি ২ইলে উহার শব্দ কর্ণে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আসিতে থাকে. তদ্রূপ এই মনও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেন ঈশবের দিকে প্রধাবিত হয়।" এই অভ্যাস আবার শুধু মনে মনে করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলিকেও এই অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। বাজে কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ঈশ্বর সম্বন্ধে শুনিতে হইবে বাজে কথা না কহিয়া ঈশ্বরবিষয়ক আলাপ করিতে হইবে: বাজে বই না পড়িয়া ভাল বই—্যে সব বইএ ঈশ্বরের কথা আছে—সেই সব বই পড়িতে হইবে।

ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার জন্ম এই অভ্যাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ শব্দ—সঙ্গীত। ভগ-বান্ ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য নারদকে বলিতেছেন,

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ । মন্তক্রা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগী-দিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন, আমি তথায়ই অবস্থান করি।

মনুষ্মনের উপর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব-

অভ্যাসের প্রধান অঙ্গ —সঙ্গীত। উহা মুহূর্ত্তে মনের একাগ্রতা বিধান করিয়া দেয়।
আপনারা দেখিবেন, অভিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিরা—যাহারা এক মুহূর্ত্তও নিজেদের
মনকে স্থির করিতে পারে না—তাহারাও উত্তম
সঙ্গাতশ্রেশন মোহিত হইয়া থাকে। এমন কি,
কুরুর বিড়াল সর্প সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গাতশ্রেবণে মোহিত হইয়া থাকে।

ভিনির সংধন (৪) ক্রিয়া বা পঞ্চমহাযজ্ঞ। তৎপরের সাধন ক্রিয়া—পরের হিতসাধন।
স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশর-স্মৃতি আসিবে না।
আমরা যতই অপরের কল্যাণসাধনে চেক্টা করিব,
ততই আমাদের হৃদয় ছইবে এবং তাহাতে
ঈশর বাস করিবেন। আমাদের শাস্তমতে ক্রিয়া পঞ্চবিধ—উহাদিগকে পঞ্চমহাযক্ত বলে। প্রথম, ব্রহ্মযক্তর—অর্থাৎ স্বাধ্যায়—প্রত্যহ শুভ ও পরিত্রভাবোদ্দীপক কিছু কিছু পড়িতে হইবে। দ্বিতীয়,
দেবযক্তর। ঈশর বা দেবতা বা সাধুগণের পূজা বা

উপাসনা। তৃতীয়, পিতৃষজ্ঞ—আমাদের পূর্ববপুরুষ-গণ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য। চতুর্থ, নৃষজ্ঞ-মনুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তদের জন্ম গৃহ নির্মাণ না করে, তবে ভাহার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিদ্র ও তুঃখী, তাহার জন্মই যেন গৃহীর গৃহ উন্মুক্ত থাকে—তবেই সে যথার্থ গৃহী। যদি কেবল নিজে আর নিজের স্ত্রীর ভোগের জব্ম গৃহ নির্মাণ করে, তবে সে আর তাহাদের ছুজন ছাড়া জগতে আর কাহারও জন্ম চিস্তাও করিল না ইহা অতি ঘোর স্বার্থপর কার্য্য হইল, স্কুতরাং সে ব্যক্তি কখনও ভগবন্তুক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের জন্য পাক করিবার অধিকার নাই, অপরের জন্মই তাহাকে পাক করিতে হইবে—অপরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার অধি-ভারতে সাধারণতঃই ইহা ঘটিয়া থাকে যে, যখন বাজারে নৃতন নৃতন জিনিষ যথা—আম, কুল প্রভৃতি উঠে, তখন কোন ব্যক্তি খুব বেশী পরিমাণে উটা কিনিয়া গরীবদের বিলাইয়া থাকেন। গরীবদের বিলাইবার পর ভবে তিনি খাইয়া থাকেন আর

এদেশে ( আমেরিকায় ) ঐ সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করা বিশেষ কর্ম্বর। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়মিত করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ নিঃস্বার্থ হইতে থাকে আবার দ্বীপুত্রাদিরও ইহাতে সর্ববদা শিক্ষা হয়। প্রাচীনকালে হিব্রুরা প্রথমজাত ফল ভগবান্কে নিবেদন করিত. কিন্তু আজকাল আর বোধ হয় তাহা করে না। সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রগণের প্রাপ্য--আমাদের উহার অবশিষ্টাংশে মাত্র অধি-কার। দরিদ্রগণ—যাহারা কোনরূপ দুঃখকষ্ট পাইতেছে—তাহারাই ঈশবের প্রতিনিধিস্বরূপ। অপরকে না দিয়া, যে ব্যক্তি নিজ রসনার তৃপ্তিসাধন করে, সে পাপ ভোজন করে। পঞ্চম, ভূতযভ্ত অর্থাৎ তির্যাগ জাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। এই সকল প্রাণীকে মামুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়া যাহা খুসি করিবে—এই জন্মই তাহাদের স্ষ্টি **इरेग्रार्ड, अकथा** वला मराभाभ। रव भारत अरे কথা বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশরের নহে। শরীরের মধ্যে স্নায়ুবিশেষ নড়িতেছে কি না দেখিবার জন্ম জন্তুসমূহকে কাটিয়া দেখা—কি বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি। এমন সময় আসিবে, যখন সকল দেশেই যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, সেই দণ্ডনীয় হইবে। আমরা যে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের শাসনাথীনে রহিয়াছি, তাহার নিকট হইতে ইহারা যেরূপ উৎসাহপ্রাপ্ত হউক না, হিন্দুরা যে এ বিষয়ে সহামুভূতি করেন না, ইহাতে আমি পরম স্থুখী। যাহা
হউক, আহারের একভাগ পশুগণেরও প্রাপ্য। তাহাদিগকে প্রত্যহ খাছা নিতে হইবে। এ দেশের প্রত্যেক
সহরে অন্ধ খঞ্জ আভুর অশ্ব,গো, কুরুর, বিড়ালের জন্ম
হাসপাতাল থাকার প্রয়োজন—তাহাদিগকে খাওয়াইতে
হইবে এবং তাহাদের যত্ন করিতে হইবে।

তার পরের সাধন—কল্যাণ অর্থাৎ পবিত্রতা।
নিম্নলিখিত গুণগুলি 'কল্যাণ' শব্দবাচ্য। ১ম,
সত্য। যিনি সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট সত্যের
ঈশ্বর প্রকাশিত হন—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে
সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্চ্ছব—অকপটভাব, সরলতা—হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা
থাকিবে না—মন মুখ এক করিতে হইবে। যদিও
একটু কর্কণ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা
ছাড়িয়া সরল সিধা পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া।
৪র্থ, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর

ভক্তির সাধন

(৫) কল্যাণ
অর্থাৎ সত্য,
আর্জেব, দয়া,
অহিংসা, দান
ও অন্তিখ্যা।

অনিফ্টাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান অপেকা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই। সেই সর্ববাপেক্ষা হীনতম ব্যক্তি যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আছে: সে প্রতিগ্রহ করিতে, অপরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত। আর সেই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, যাহার অপরের দিকে ফিরান রহিয়াছে—যে অপরকে দিতেই ব্যাপৃত। হস্ত নিৰ্শ্মিত হইয়াছে ঐ জন্য— কেবল দিবার জন্ম। উপবাসে মরিতে হয় সেও শ্রেয়ঃ, কিন্তু যতক্ষণ পর্যাস্ত এক টুকরা রুটি আপনার নিকট থাকিবে, তভক্ষণ পৰ্য্যস্ত দিতে বিরত হইবেন না। যদি অপরকে দিতে গিয়া অনাহারে আপনার মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মৃহূর্ত্তেই মৃক্ত হইয়। যা**ইবেন। তৎক্ষণাৎ আ**পনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন। যাহাদের এক পাল ছেলে, তাহারা পূর্বব হইতেই বন্ধ। তাহারা দান করিতে পারে না: তাহারা ছেলেদের লইয়া সুখী হইতে চায়, স্বুতরাং তাহাদিগকে সেই ভোগের জন্ম পয়সা খরচ করিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলেপিলে নাই ? কেবল স্বার্থপরভাবশেই লোকে বলিয়া থাকে, 'আমার নিজের একটি ছেলে দরকার' ৷

৬ষ্ট, অনভিধ্যা—পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিক্ষল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্ধা পরিত্যাগ।

তৎপরের সাধন-অনবসাদ-ইহার ঠিক শব্দার্থ —চপ করিয়া বসিয়া না থাকা, নৈরাশ্যগ্রস্ত না ভক্তির সাধন হওয়া। অর্থাৎ সম্ভোষ। নৈরাশ্য আরু যাহাই হউক. উহা ধর্ম্ম নঙে। সর্ববদাই সম্মোযে, সর্ববদাই হাস্থ-বদনে থাকিলে কোন স্কবস্থতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশবের নিকট লইয়া যায়। যাহাদের মন সর্ববদঃ বিষণ্ণ ও তমোভাবাচ্ছন্ন, তাহার৷ আবার ভক্তিপ্রেম করিবে কি করিয়া প যদি তাহারা ভক্তি বা প্রেমের কথা কয়, তবে জানিবেন, উহা মিথ্যা—তাহারা প্রকৃত-পক্ষে অপরকে খুন করিতে চায়। এই সব গোঁডা-দের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের সর্ববদা মুখ ভার হইয়াই আছে—তাহাদের সমুদয় ধর্মটাই এই যে, বাকো ও কার্যো অপরের বিরুদ্ধাচরণ করা। ইতিহাসে ভাহাদের সম্বন্ধে কি বলে, তাহা ভাবিয়া দেখুন এবং এখনই বা ভাহারা বাগে পাইলে কি করিত, ভাহাও ভাবুন: তাহারা সমগ্র জগৎকে শোণিতস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে. যদি তাহাতে তাহারা ক্ষমতা

লাভ করিতে পারে. কারণ, পৈশাচিক ভাবই তাহাদের ঈশ্বর। তাহার উপাসনা করিয়া ও সর্ববদা মুখভার করিয়া থাকিয়া ভাহাদের হৃদয়ে আর প্রেমের লেশ-মাত্র থাকে না, তাহাদের কাহারও প্রতি এক বিন্দু দয়া থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি সর্ববদাই আপনাকে তুঃখিত বোধ করে, সে কখনই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে না। 'হায়, আমার কি কষ্ট' এরূপ সর্ববদা বলা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, ইহা পৈশাচিকভা। সকল ব্যক্তিকেই নিজের নিজের দ্রুংখের বোঝা বহন করিতে হয়। যদি আপনার বস্তবিকই তুঃখ থাকে, সুখী হইবার চেষ্টা করুন, তুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। দুর্বল ব্যক্তি কখন ভগবানুকে করিতে পারে না—অতএব দুর্ববল হইবেন না। আপনাকে বীৰ্য্যবান হইতে হইবে—অনস্ত শক্তি যে আপনার ভিতরে। বীর্যাশালী না হইলে আপনি কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে ? আপনি ঈশ্বরলাভ করিবেন কিরূপে ?

ভজির সাধন ---(৭) অফু-ভর্ম ৷ সঙ্গে সঙ্গে আবার অমুদ্ধর্য সাধন করিতে হইবে। উদ্ধর্ম অর্থে অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদ—উহা পরি-ত্যাগ করিতে হইবে—অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে মন কখনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে আর পরিণামে সর্ববদাই তুঃখই আসিয়া থাকে। কথায়ই বলে, 'যত হাসি তত কারা'। মানুষ একবার এক-দিকে ঝুঁকিয়া আবার তাহার চূড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। এইরূপ সদাসর্ববদাই হইতেছে। মনকে আনন্দপূর্ণ অথচ শান্ত রাখিতে হইবে। মন কখন যেন কোন কিছুর বাড়াবাড়ি না করে, কারণ, বাড়াবাড়ি করিলেই পরিণামে ভাহার প্রতিক্রিয়া হইবে।

রামামুজের মতে এইগুলিই ভক্তির সাধন।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়।

## ভক্তির প্রথম সোপান —তীব্র ব্যাক্তলতা।

ভক্তিযোগের আচার্যাগণ ভক্তির লক্ষণ করিয়া-ছেন--সিম্বরে পরম অনুরক্তি। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কেন, এই সমস্থার মামাংসা করিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যস্ত না আমরা ইহা বুঝিতেছি, ততক্ষণ ভক্তিতত্ত্বের কিছ্ই ধারণা করিতে পারিব না। জগতে তুই প্রকার সম্পূর্ণ পৃথক্ জীবনের আদর্শ দেখা যায়। সকল দেশের সকল ব্যক্তিই—যাহারা কোন-রূপ ধর্ম্ম মানে তাহারাই—স্বীকার করিয়া থাকে, মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। পাশ্চাতা দেশে সাধারণতঃ মানবের দেহভাগটার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়—ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্যগণ কিন্ত মানবের আধ্যাত্মিক দিক্টার দিকে অধিক জোর দিয়া থাকেন আর ইহাই

প্রাচ্য ও
পাশ্চাত্য
জাতির মূল
প্রভেদ—
পাশ্চাত্য
দেহবাদী,
প্রাচ্য আত্ম-

প্রাচা ও পাশ্চাতা জাতির মধ্যে সর্ববপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সাধারণ ব্যবহৃত ভাষায় পর্যান্ত এই ভেদ স্বস্পান্ট লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে বলিয়া খাকে, অমুক ব্যক্তি 'ভাহার আত্মাকে পরিত্যাগ করিল' (Gave up his ghost); ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে অমুক দেহ তাংগ করিল, এইরূপ বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্যদিগের ভাব যেন মান্ত্র্য একটা দেহ. আর তাহার আত্মা আছে. আর প্রাচ্যভাব এই— মাসুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার দেহ আছে। এই পার্থক্য হইতে অনেক জটিল সমস্থা আসিয়া পড়ে। সহজেই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যে মতে বলে—মানুষ দেহ-স্বরূপ আর তাহার একটা আত্মা আছে, সে মতে **(मर**हत मिरकरे ममूनय़ त्यांक (मख्या इया। यमि ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানুষের জীবন কি জন্য, তাহারা বলিবে—ইন্দ্রিয়ম্বখভোগের জন্য: দেখিব, শুনিব, বুঝিব, ভোজনপান করিব, অনেক বিষয় ধনদৌলতের অধিকারী হইব-বাপ মা আত্মীয় স্বজন সব থাকিবে—তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিব —ইহাই মানবঞ্জীবনের উদ্দেশ্য—ইহার অধিক আর সে যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তর কথা

বলিলেও সে উহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। তাহার পরলোকের ধারণা এই যে, এখন যে সকল ইন্দ্রিয়-স্থুখভোগ হইতেছে, সেইগুলিই বরাবর চলিবে। ইহলোকেই যে সে চিরকাল এই ইন্দ্রিয়ন্ত্রখভোগ করিতে পারিবে না, তাহাতে সে বডই ত্রংখিত—সে মনে করে. যে কোনরূপে হউক, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে এই সব স্থাই পুনরায় চলিবে। সেই সব ইন্দ্রিয়ই থাকিবে, সেই সব সুখভোগ থাকিবে—কেবল সুখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়িবে মাত্র। সে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যায়, ভাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর ভাহার এই উদ্দেশ্যলাভের উপায়স্বরূপ। তাহার জীবনের লক্ষ্য-বিষয়সম্ভোগ-সে কাহারও নিকট হইতে জানিয়াছে, একজন পুরুষ আছেন—তিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সব স্বখভোগ দিতে পারেন-তাই সে ঈশরের উপাসনা করে। এই ত গেল এক ভাব। অপর ভাব এই যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ। ঈর্শ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই আর এই যে সব ইন্দ্রিয়স্থভোগ—এগুলির ভিতর দিয়া আমরা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য অগ্রসর

হইতেছি মাত্র। শুধু তাহাই নহে; যদি ইন্দ্রিয়স্ত্রখ ছাডা আর কিছু না থাকিত, তবে ভয়ানক ব্যাপার হইত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়স্থভোগ যত অল্প, তাহার জীবন ততই উচ্চতর। ঐ কুকুরটার কথা ধরুন---ও এখন খাইতেছে—কোন মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। ঐ শুকরশাবকটার দিকে দেখুন —সে খাইতে খাইতে কি আনন্দসূচক ধ্বনি করিতেছে! এমন কোন মাসুষ জন্মায় নাই, যে ঐরূপে খাইতে পারে। তির্যাগ্-জাতির দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি কতদূর প্রবল ভাবিয়া দেখুন---তাহাদের সমদয় ইন্দ্রিয়গুলিই পরম উৎকর্ব প্রাপ্ত। মানুষের ঐরূপ ইন্দিয়শক্তি কখন হইতে পারে না। পশুগণের ইন্দ্রিয়স্থখভোগে বিজাতীয় আনন্দ—তাহারা আনন্দে একেবারে উন্মন্ত হইয়া উঠে। আর মানুষ যত অসুন্নত হয়, সে ইন্দ্রিয়স্থভোগে তত অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। যতই উচ্চতর অবস্থায় যাইতে থাকিবেন, ততই যুক্তিবিচার ও প্রেম-আপনাদের লক্ষ্য হইবে—দেখিবেন—আপনাদের বিচারশক্তি ও প্রেমের বিকাশ হইতেছে আর

আপনারা ইন্দ্রিয়স্থভোগের শক্তি হারাইভেছেন।

সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়-সুধসম্ভোগ-শক্তির হ্রাস।

এই বিষয়টী আমি বিস্তৃতভাবে বুঝাইতেছি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, মাসুষের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট শক্তি আছে, আর সেই শক্তিটা হয় দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে যদি উহাদের একতরের উপর সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে অন্ত গুলির উপর প্রয়োগ করিবার তত্ত্বকু কম পড়িয়া যাইবে। সভ্য জাতিদিগের অপেক্ষ। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বা অসভা জাতিদের ইন্দিয়শক্তি তীক্ষতর--আর বাস্তবিক পক্ষে আমরা ইতিহাস হইতে এই একটী শিক্ষা পাইতে পারি যে, কোন জাতি যতই সভ্য হয়, ততই তাহার সায়ু তীক্ষতর হইতে থাকে- সার তাহার শরীর তুর্বলতর হইয়া যায়। কোন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন—দেখিবেন—ঠিক এই ব্যাপারটী ঘটিতেছে। তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া আবার তাহাকে জয় করিবে। দেখা যায়, বর্ববর कां जिंहे श्राय मर्यवाहे क्या गानी ह्या। जाहा इहे त्नहें আমরা দেখিতেছি, যদি আমাদের বাসনা হয়, আমরা সর্বনা ইন্দ্রিয়ম্বথ ভোগ করিব—ভবে বুঝিতে হইবে,

আমরা অসম্ভব বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি—কারণ, তাহা পাইতে গেলে আমাদিগকে পশু হইতে হইবে। মানুষ যখন বলে, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যথায় তাহার ইন্দ্রিয়স্থভোগ তীব্রদর হইবে, তখন সে জানে না—সে কি চাহিতেছে—মন্ত্ৰ্যাজন্ম স্থচিয়া পশুজন্ম লাভ হইলে তবেই তাহার পক্ষে এরূপ স্থখ-ভোগ সম্ভবপর। শুকর কখন মনে করে না. সে অশুচি বস্ত্র ভোজন করিতেছে। উহাই তাহার স্বর্গ। আর যদি ব্রক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, সে তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে ভোজনেই তাহার মনপ্রাণ—সমগ্র সন্তা নিয়োজিত।

মানবের সম্বন্ধেও তদ্রপ। তাহার। শুকরশাবকের মত বিষয়রূপ গভীর পঙ্কে লুন্তিত হইতেছে—উহার বাহিরে কি আছে, তাহা আর দেখিতে পাইতেছে না। তাহার৷ ইন্দ্রিয়স্থখভোগই চায়, আর উহার অপ্রাপ্তি তাহাদের নিকট স্বর্গচ্যতিস্বরূপ। উচ্চতম অর্থে ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ উক্তেশব্দবাচা হইতে পারে না--ভাহারা কখন প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে না। আবার ইহাও বলি, যদি এই নিম্নতর আদর্শের অমুসরণ করা

यात्र, তবে কালে এই আদর্শটীই বদলিয়া যাইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এমন কোন বস্ত্র রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আমি জানিতাম না—তখন জীবনের উপর এবং বিষয়সমূহের উপর **धारल** ममें भीरत थीरत नक्षे श्हेरत ; वालाकारल . যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন অপর একটী সহ-পাঠীর সঙ্গে একটা খাবার লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল— তার গায়ে আমার চেয়ে বেশী জোর ছিল—কাজে কাজেই সে ঐ খাবারটা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তখন আমার মনে যে ভাব হইল, তাহা এখনও আমার স্মারণ আছে। আমার মনে হইল, তাহার মত দুষ্ট ছেলে আর জগতে জন্মায় নাই— আমি যখন বড হইব, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে লাগিল, সে এত চুষ্ট, তাহার যে কি শান্তি দিব, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না— তাহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত—তাহাকে চার টুক্রো করিয়া ফেলা উচিত। এখন আমরা উভয়েই বড হইয়াছি—উভয়ের মধ্যেই এখন পরম বন্ধত্ব। এইরূপ এই সমগ্র জগৎ অল্লবয়ক্ষ শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ—পানাহারকেই ভাহার। সর্ববন্ধ বলিয়া জানে—

আমাদের অর্গের বারণা।

লুচি মণ্ডাই তাহাদের সর্ববস্থ--উহার যদি এতটুকু এদিক ওদিক হয়, তবেই তাহাদের সর্ববনাশ। তাহারা কেবল ঐ লুচি মণ্ডারই স্বপন দেখিতেছে আর তাহাদের ধারণা—স্বর্গ এমন জিনিষ, যেখানে প্রচর লুচি মণ্ডা আছে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণের ধারণা—স্বর্গ একটী বেশ ভাল মুগয়ার স্থান—তাহাদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন। আমাদের সকলেরই স্বর্গের ধারণা---নিজ নিজ বাসনাসুরূপ---কিন্তু কালে আমাদের বয়স যতই বাডিতে থাকে এবং যতই উচ্চ-তর বস্তু দর্শনের শক্তি হয়, ততই আমরা সময়ে সময়ে এই সমুদয়ের অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাইতে থাকি। আধুনিক কালে সাধারণতঃ যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া এই সব ধারণা অতিক্রম করা হয়. আমি সেরূপ ভাবে এই সকল ধারণা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না—তাহাতে সব উড়াইয়া দেওয়া হইল-সব ভাবগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা হইল—নাস্তিক যে এইরূপে সমুদয় উড়াইয়া দেয়, সে ভ্রান্ত: কিন্তু ভক্ত যিনি, তিনি উহা অপেকা উচ্চতর তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। নাস্তিক স্বর্গে যাইতে চাহে না, কারণ, তাহার মতে স্বর্গই নাই : আর

ভগবন্তক্ত স্বর্গে ঘাইতে চাহেন না, কারণ, তিনি উহাকে ছেলে-খেলা বলিয়া মনে করেন। তিনি চাহেন কেবল ঈশ্বরকে আর ঈশ্বরব্যতীত জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে 🤊 ঈশ্বর স্বয়ংই মানবের সর্বেবাচ্চ লক্ষা—তাঁহাকে দর্শন করুন তাঁহাকে সম্ভোগ করুন। আমরা ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ-তর বস্তুর ধারণাই করিতে পারি না, কারণ, ঈশ্বর পূর্ণ-স্বরূপ। প্রেম হইতে কোনরূপ উচ্চতর স্থুখ আমর। ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু এই শব্দ নানা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহাতে সংসারের সাধারণ স্বার্থপর ভালবাস। বুঝায় না—ঐ ভালবাসাকে প্রেম নামে অভিহিত করা নান্তিকতা বই আর কিছুই নহে। আমাদের পুত্র-কলত্রাদির প্রতি ভালবাস। পাশবিক ভালবাস। মাত্র। যে ভাল-বাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাহাই একমাত্র প্রেমশব্দবাচ্য এবং তাহা কেবল ঈশ্বরের প্রতিই হওয়া সম্ভব। এই প্রেম লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমর। পিতামাতা পুক্রকন্তা ও অন্যান্ত সকলকে ভাল-বাসিতেছি—এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভালবাসা বা আসক্তির ভিতর দিয়া চলিতেছি। আমরা ধারে

ঈশ্বরপ্রেম ব্যতীত সকল ভালবাসাই কপটভাময়। ধারে প্রীতিবৃত্তির অমুণীলন করিতেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ঐ বৃত্তির পরিচালনা হইতে কিছুই শিখিতে পারি না—কেবল একটী মাত্র সোপানে আরোহণ করিয়াই আমাদের গতি অবরুদ্ধ হয়, আমরা এক ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া পডি। কখন কখন মানব এই বন্ধন অতিক্রেম করিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। লোকে এই ক্লগতে চিরকাল ধরিয়া ন্ত্ৰী পুত্ৰ ধন মান এই সবের দিকে দৌড়িতেছে— সময়ে সময়ে ভাহারা বিশেষ ধাকা খাইয়া সংসারটা যথার্থ কি, তাহা বুনিতে পারে। এই জগতে কেহই ঈশরব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। মানুষ দেখিতে পায়, মানুষের ভালবাসা সব ভুয়া। মানুষে ভালবাসিতে পারে না—ভাহার। কেবল বাক্যবাগীশ মাত্র : 'আহা প্রাণনাথ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি' বলিয়া পত্নী পতিকে চুম্বন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিদর্জ্জন করিয়া পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়। থাকে, কিন্তু স্বামীর বেই মৃত্যু হয়, অমনি সে তাঁহার টাকার সিন্ধুকের চাবির সন্ধান করে, আর কাল তাহার কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও দ্রীকে পুর ভাল-

বাসিয়া থাকেন, কিন্তু দ্রী অস্কুন্থ হইলে, রূপ-যৌবন হারাইয়া কুৎসিতাকৃতি হইলে, অথবা সামাস্ত দোষ করিলে আর তাহার দিকে চাহিয়াও দেখেন না। জগতের সব ভালবাসা অস্তঃসারশূত্য ও কপটতাময় মাত্র।

সাস্ত জীব কখন ভালবাসিতে পারে না অথবা সান্ত জীবও ভালবাসার যোগা হইতে পারে না। প্রতি মুহুর্ত্তেই যখন, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার দেহের পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও পরিবর্ত্তন হই-তেছে, তখন এই জগতে অনস্ত প্রেমের আর কি আশা করেন ? ঈশর ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রেম হইতে পারে না। তবে এ সব ভালবাসাবাসি —এগুলির অর্থ কি ? এগুলি কেবল ভ্রমমাত্র। মহাশক্তি আমাদের পশ্চাদেশ হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্ম প্রেরণা করিতেছেন—আমরা জানি না—কোথায় সেই প্রেমাস্পদ বস্তু খুঁজিব—কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমরা বারস্বার আমাদের ভ্রম প্রত্যক্ষ করিতেছি। **আমরা একটা জিনিষ ধরি-**লাম—উহা আমাদের হাত ফস্কিয়া গেল, তখন

শ্বনস্ত নির্বি-কার ঈশ্বরই সংগ্রহ প্রেমের পাত্র।

আমরা আর কিছর জন্ম হাত বাডাইলাম। এইরূপ অনেক টানাপডেনের পর আলোক আসিয়া থাকে। তখন আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হই—একমাত্র যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাকেন। তাঁহার ভালবাসার কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই—আর তিনি সর্ববদাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। আমি আপনার অনিষ্ট করিতে থাকিলে আপনাদের মধ্যে যে কেহই হউন, কতক্ষণ আমার অত্যাচার সহ্য कतिर्दात १ याँशांत्र मरन राष्ट्राध, श्रुणा वा केर्या। नाइ, যাঁহার সাম্যভাব কখন নষ্ট হয় না, যিনি অজ, অবি-নাশী, ঈশ্বর ব্যতাত তিনি আর কি ? তবে ঈশ্বরকে লাভ করা বড কঠিন—এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়—অতি অল লোকেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। ঈশ্বর-পথে আমরা শিশুকুল্য হাত পা ছুঁড়িতেছি মাত্র। লক্ষ লক্ষ লোকে ধর্ম্মের ব্যবসাদারি করিয়া থাকে—থ্ব অল্ল লোকেই প্রকৃত ধর্মালাভ করিয়া থাকে। সক-লেই ধর্মের কথা কয়, কিন্তু থব কম লোকেই ধার্মিক হুইয়া থাকে। এক শতাব্দার ভিতর অভি অল্ল লোকেই সেই ঈশ্ব-প্রেমলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু

উপুরলাভ অতি কঠিন ব্যাপার।

যেমন এক সূর্য্যের উদয়ে সমুদয় অন্ধকার ভিরোহিত হয়, তদ্ৰপ এই অল্পসংখ্যক যথাৰ্থ ধাৰ্ণ্মিক ও ভগবন্তক্ত পুরুষের অভ্যুদয়ে সমগ্র দেশ ধন্ম ও পবিত্র হইয়া যায়। জগদম্বার সন্তানের আবির্ভাবে দেশকে দেশ পবিত্র হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র জগতে এরূপ লোক থব কম জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আমাদের সকল-কেই ঐরূপ হইবার চেষ্টা করিতে হুইবে আর আপনি বা আমিই যে সেই অল্প কয়েকজনের মধ্যে নই. তাহা কে বলিল ? অতএব আমাদিগকে ভক্তিলাভের জগ্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়া থাকি, শ্রী তাহার স্বামীকে ভালবাসিতেছে—স্ত্রীও ভাবে, আমি স্বামিগভপ্রাণা। কিন্তু যেই একটা ছেলে হইল, অমনি অর্দ্ধেক বা তাহারও অধিক ভালবাসা ছেলেটীর প্রতি গেল। সে নিজেই টের পাইবে যে, স্বামীর প্রতি তাহার আর পূর্বেরর মত ভালবাসা নাই। আমরা সর্ববদাই দেখিতে পাই, যখন অধিক ভালবাসার বস্তু আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন পূর্বের ভালবাসা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। যখন আপনারা স্কুলে পড়িতেন, তখন আপনারা আপনাদের কয়েকজন সহপাঠীকেই জীবনের পরম প্রিয়তম বন্ধু

বলিয়া মনে করিতেন অথবা বাপ মাকে ঐরূপ ভাল-বাসিতেন, তারপর বিবাহ হইল—তখন স্বামী বা স্ত্রীই পরম প্রীতির আস্পদ হইল—পূর্বের ভাব চলিয়া গেল—নূতন প্রেম প্রবলতম হইয়া দাঁড়াইল। আকাশে একটা তারা উঠিয়াছে, তারপর তদপেক্ষা একটা বৃহত্তর নক্ষত্র উঠিল, তারপর তদপেক্ষা আর একটী বৃহত্তর নক্ষত্রের উদয় হইল—অবশেষে সূর্য্য উঠিল—তখন সূর্য্যের প্রকাশে ক্ষুদ্রতর জ্যোতিগুলি ম্লান হইয়া গেল! ঈশ্বরই সেই সূর্য্য। এই তারা-গুলি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ভালবাসা। আর যখন ঐ সূর্য্যের উদয় হয়, তখন মাসুষ উন্মাদ হইয়া যায়-এইরূপ ব্যক্তিকে এমার্সন "ভগবৎপ্রেমোন্মন্ত মানব" (A God-intoxicated man) বলিয়াছেন। তখন তাঁহার নিকট মানুষ জীব জন্ম সব রূপান্তরিত হইয়া গিয়া ঈশ্বররূপে পরিণত হয়—সমুদয়ই সেই এক প্রেম-সমুদ্রে ডুবিয়া यः য়। সাধারণ প্রেম কেবল পাশ্ব আকর্ষণমাত্র। তাহা না হইলে প্রেমে ন্ত্রী পুরুষ ভেদের কি প্রয়োজন ? মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় করিলে তাহা ঘোর পৌত্তলিকতা, কিন্তু স্বামীর বা জ্রার সাম্নে ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া

হাত জোড় অনায়াসে করা যাইতে পারে—তাহাতে কোন দোষ নাই!

এই সবের ভিতর দিয়া গিয়া আমাদিগকে উহা-দের বাহিরে যাইতে হইবে। প্রথমে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে--আপনি জীবনটাকে যে দৃষ্টিতে দেখিনেন, তদমুসারে আপনার ভালবাসাও দাঁডাইবে। এই সংসারই জীবনের চরম গতি—এইটী ভাবাই পশুজনোচিত ও মানবের ঘোরতর অবনতিসাধক। যে কোন ব্যক্তি এই ধারণা লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়, সেই ক্রমে হীনত্ব প্রাপ্ত হয়। সে কখনও উচ্চভাবে আরোহণ করিতে পারিবে না, সে সেই জগতের অন্ত-রালে অবস্থিত তত্ত্বের চকিত আভাসও কখন পাইবে ना, रम मर्ववनार रेन्द्रिया नाम रहेया थाकिरत। रम কেবল টাকার চেষ্টা করিবে—যাহাতে সে ভাল করিয়া লুচি মণ্ডা খাইতে পায়। এরূপ জীবন-যাপনাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সংসারের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস--আপনারা জাগুন-ইহাপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব আরও কিছু আছে। আপনারা কি মনে করেন, এই মানবের-এই অনস্ত আত্মার-চক্ষু কর্ণ ত্রাণেন্দ্রিয়াদি

ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবার জন্মই জন্ম ? ইহাদের পশ্চাতে অনন্ত সর্ববজ্ঞ আত্মা বহিয়াছেন, তিনি স্ব করিতে পারেন, সব বন্ধন ছেদন করিতে পারেন-প্রকৃতপক্ষে আপনিই সেই আত্মা আর প্রেমবলেই আপনার ঐ শক্তির উদয় হইতে পারে। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত ইহা আমাদের আদর্শ-স্বরূপ। মনে করিলেই ফস করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা কল্পনায় মনে করিতে পারি, আমরা ঐ অবস্থা পাইয়াছি, কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র বই আর কিছই নহে —ঐ অবস্থা এখন বহু, বহু দরে। মানব এক্ষণে যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার অবস্থা ও অধি-কার বুঝিয়া যদি সম্ভব হয়, তাহার উচ্চপথে গতির জন্ম সাহায্য করিতে হইবে। মানব সাধারণতঃ জডবাদী—আপনি আমি সকলেই জডবাদী। আমরা **ঈশ্বর সম্বন্ধে. আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে,** যে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি, বেশ ভাল কথা, কিন্তু বুঝিতে হইবে, সেগুলি আমাদের পক্ষে আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কথার কথা—আমরা ভোতা পাখীর মত সেগুলি শিখিয়াছি আর মধ্যে মধ্যে আওডাইয়া থাকি মাত্র। অতএব আমরা যে অবস্থায় ও অধিকারে অবস্থিত.

আমাদের চরব
লক্ষ্য ইল্রিয়
স্থ নহে—
পারমাত্মা—তাহা
হইলেও আমাদের অধিকার
ও অবছা বুঝিয়া
জড়ের সাহায্য
লইয়া থীরে
বীরে অগ্রসর
হইতে হইবে;

আমাদের সেই অবস্থা ও অধিকার—অর্থাৎ আমরা যে এক্ষণে জড়বাদী—এইটী বুঝিতে হইবে— স্থতরাং আমাদিগকে জড়ের সাহায্য অবশ্যই লইতে হইবে—এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা প্রকৃত আত্মবাদী হইব—আপনাদিগকে আত্মা বলিয়া বুঝিব, আত্মা বা চৈতন্য যে কি বস্তু তাহা বুঝিব আর তখন দেখিব—এই যে জগৎকে আমরা অনস্ত বলিয়া থাকি, তাহা ইহার অস্তরালে অবস্থিত সূক্ষম জগতের একটী স্থল বাহ্যরূপ মত্রে।

কিন্তু ইহা ব্যতাত আমাদের আরো কিছু প্রয়োজন। আপনারা বাইবেলে যীশুগ্রীষ্টের শৈলোপদেশে (Sermon on the Mount) পাঠ করিয়া-ছেন, "চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; যো দাও, তবেই থুলিয়া দেওয়া হইবে; খোঁজ, তবেই ভোমরা পাইবে।" মুদ্ধিল এইটুকু যে, চায় কে, খোঁজে কে? আমরা সকলেই বলি, আমরা ঈশরকে জানিয়া বিসয়া আছি। একজন ঈশরের নাস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য এক বৃহৎ পুস্তুক লিখিলেন, আর একজন তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মস্ত একখানি বই লিখিলেন। একজন সারা জীবন

তীব্ৰ ব্যাকুল-তার প্রয়ো-জন।

তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাই নিজেব কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন—অপরে তাঁহার অক্তিত্ খণ্ডন করাই নিজ কর্ত্তব্য মনে করেন আর ডিনি মানবজাতিকে এই উপদেশ দিয়া বেডান যে. ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। কিন্তু আমি বলি, ঈশবের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিবার কি প্রয়োজন ? ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, অনেক লোকের পক্ষেই তাহাতে কি আসিয়া যায় ? এই সহরে অধিকাংশ বাক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাত-রাশ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন—ঈশ্বর আসিয়া তাঁহার পোষাক করিবার বা আহারের কোন সাহায্য করেন না। ভারপর ভিনি কাষে যানও সারাদিন কায করিয়া টাকা রোজকার করেন। ঐ টাকা বাাক্ষে রাখিয়া তিনি বাডী আদেন, তারপর উত্তমরূপে ভোজনক্রিয়া নির্বাহ করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। এ সকল কার্যাই তিনি যন্ত্রবৎ নির্ববাহ করিয়া থাকেন — ঈশ্বরের চিন্তা মোটেই করেন না—ঈশ্বরের জন্ম তাঁহার কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তাঁহার চারিটী ুনিত্য কর্ত্তব্য আছে—আহার, পান, নিদ্রা ও বংশ- জন বোধ নাই। বুদ্ধি। তারপর এক দিন শমন আসিয়া বলেন,

তবে সাধারণ লোকের সংসারের অতীত বন্ধতে কোন প্রয়ো- "সময় হইয়াছে—চল।" তখন সেই বাজিক বলিয়া থাকে—"মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করুন—আমি আর একট্ সময় চাই—আমার ছেলে হরিশটী আর একট বড় হোক।" কিন্তু শমন বলেন—"এখনই চল—এখনই দেহ ছাডিতে হইবে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এইরূপে হরিশের বাপ বেচারা সংসারে ফিরিভেছে। আমরা আর সে বেচারাকে কি বলিব—সে ঈশরকে সর্বেবাচ্চ তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবার কোন স্থযোগ পায় নাই। হয়ত পূর্বব**জন্মে সে একটী শূকর ছিল**— মাকুষ হইয়া তদপেক্ষা সে অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় জগৎ ত আর 'হরিশের বাপ' নয়— কতক কতক লোক আছেন, যাঁহারা একটু আধটু চৈত্ত্য লাভ করিয়াছেন। হয়ত একটা কফ্ট আসিল, একজন ব্যক্তি যাহাকে সে খুব ভাল বাসে. সে মরিয়া গেল। যাহার উপর সে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল. যাহার জন্ম সে সমুদয় জগৎকে, এমন কি, নিজের ভাইকে পর্যান্ত ঠকাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, যাহার জন্য সর্ববপ্রকার ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে, সে মরিয়া গেল—তথন তাহার হৃদয়ে একটা ঘা লাগিল। হয়ত সে তাহার অস্তরাত্মায় এক বাণী শুনিল—'তারপর

কাহারও কাহারও কট্টে পড়িয়া চৈতক্ত হয়। কি **?'** যে ছেলের জন্ম সে সকলের সহিত প্রভারণা করিতে নিযুক্ত ছিল এবং নিজেও কথন ভাল করিয়া খায় নাই, সে হয়ত মারা গেল—তখন সেই ঘা খাইয়া তাহার চৈতন্য হইল। যে দ্রীকে লাভ করি-বার জন্ম সে উন্মত্ত বুষভের স্থায় সকলের সহিত বিবাদ করিতেছিল, যাহার নৃতন নৃতন বস্ত্র ও অল-ক্ষারের জন্ম সে টাকা জমাইতেছিল, সে একদিন হঠাৎ মরিয়া গেল—তথন তাহার মনে স্বভাবতঃই উদয় হইল—তারপর কি ? কাহারও কাহারও অবশ্য মরণ দেখিয়াও মনে কোন আঘাত লাগে না. কিন্তু খুব অল্লস্থলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই যখন কোন জিনিষ আমাদের আঙ্গুল গলিয়া চলিয়া যায়, আমরা বলিয়া থাকি. তাইত, হল কি। আমরা এরূপ ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত! আপনারা শুনিয়াছেন-জনৈক ব্যক্তি জলে ডুবিতে-ছিল—সে সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া একটা খড ধরিয়াছিল। সাধারণ মানুষও প্রথমে ঐরপে খড়ের স্থায় যাহাকে ভাহাকে অবলম্বন করিয়া ভাহাকে ভালবাসিয়া থাকে আর যখন তাহা দারা কোন কায হইবার সম্ভাবনা দেখে না, তখনই বলিয়া থাকে.

হে ভগবান, আমায় রক্ষা কর। তথাপি উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবার পূর্বের মামুধকে অনেক 'আম-ডার অম্বল' থাইতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তিযোগ একটা ধর্ম। আর ধর্ম বহুর জন্ম নহে, তাহা হওয়াই অসম্ভব। হাত যোড় করা, ভূমিতে সাফ্টাঙ্গ হইয়া পড়া, হাঁটু গেড়ে বসা, ওঠ বস করা—এ সব কসরত সর্ববসাধারণের জন্ম হইতে পারে, কিন্ধ ধর্মা অতি অল্প লোকের জন্ম। সকল দেশেই হয়ত ২।৪ শত লোকের যথার্থ ধর্ম্ম করিবার অধিকার আছে। অপরে ধর্ম্ম করিতে পারে না, কারণ, তাহারা অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে না-তাহার। ধর্ম্ম চায়ই না। প্রধান কথা হচ্চে ভগবানকে চাওয়া। আমরা ভগবান ছাড়া আর সব জিনিষ চাহিয়া থাকি; কারণ, আমাদের সাধারণ অভাবসমূহ বাহ্য জগৎ হইতেই পূর্ণ হইয়া থাকে। কেবল যখন বাহ্য জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোনমতে পূর্ণ না হয়, তখনই আমরা অন্তর্জ্জগৎ হইতে—ঈশ্বর হইতে—আমাদের অভাব পূরণার্থ আকান্ড। করিয়া থাকি। যতদিন আমাদের প্রয়োজন এই জড় জগতের সন্ধার্ণ গণ্ডীর

থুব কম লোকেই ভঞ্চ হইতে পারে। ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কেবল যখনই আমরা এখানকার সমুদয় বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই, এবং এতদতিরিক্ত কিছু চাহিয়া থাকি, তখনই আমরা ঐ অভাব পূরণের জন্ম জগতের বহিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। কেবল যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, তখনই তাহার জন্ম জোর তলব হইয়া থাকে। যত শীঘ্র পারেন, এই সংসারের ছেলেখেলা সারিয়া ফেলুন—তখনই এই জগদতীত কিছুর প্রয়োজন বোধ করিবেন—তখনই ধর্মের প্রথম সোপান আরম্ভ হইবে।

এক রকম ধর্ম্ম আছে—উহা ফ্যাশান বলিয়াই প্রচলিত। আমার বন্ধুর বৈঠকখানায় হয়ত যথেষ্ট আসবাব আছে—এখনকার ফ্যাশান—একটা জাপানা পাত্র ( Vase ) রাখা—অত এব হাজার টাকা দাম হইলেও আমার উহা অবশ্যই চাই। এইরূপ আমা-দের অল্লস্বল্ল ধর্মাও চাই—একটা সম্প্রদায়েও যোগ দেওয়া চাই। ভক্তি এরূপ লোকের জন্ম নহে। ইহাকে প্রকৃত 'ব্যাকুলতা' বলে না। ব্যাকুলতা তাহাকে বলে, যাহা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। আমা-

দের নিঃশাস প্রাথাসের জন্ম বায়ু চাই, খাছ্য চাই, কাপড চাই, এগুলি ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না। পুরুষ যখন কোন দ্বীলোকের প্রতি আসক্ত হয়, তখন সময়ে সময়ে সে এরূপ বোধ করে যে, তাহাকে ছাড়িয়া সে ক্ষণমাত্র বাঁচিবে না, যদিও ভ্রমবশতই সে এরূপ ভাবিয়া থাকে। স্বামী मित्रल जीत्र कि किक्करनित जन्म भाग क्या एक स्वाभीरक ছাডিয়া বাঁচিতে পারিবে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ত বাঁচিয়াই থাকে দেখা যায়। আমার আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি, আমি আর বাঁচিব না, কিন্তু তবুও ত আমি বাঁচিয়া আছি। প্রকৃত প্রয়োজনের ইহাই রহস্থ—তাহাকেই আমাদের যথাৰ্থ প্ৰয়োজন বা অভাব বলা যায়, যাহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতেই পারি না : হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে, নতুবা আমরা মরিব। যখন এমন সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানেরও ঐরূপ প্রয়োজন বা অভাব বোধ করিব, অন্য কথায় যখন আমরা এই জগতের—সমুদয় জড়শক্তির—অতীত কিছুর অভাব বোধ করিব, তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব। যখন আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে ক্ষণকালের

ক্যাশানের ধর্ম করিলে চলিবে না—প্রকৃত প্রয়োজন বোধ চাই। জ্ঞস্ম অজ্ঞানমেঘ সরিয়া যায়, আমরা সেই সর্ববাতীত স্কার একবার চকিত দর্শন লাভ করি, এবং সেই মুহুর্ত্তের জন্য সকল নীচ বাসনা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর স্থায় ডুবিয়া যায়, তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সংবাদ কে রাখে 🤊 তখনই আত্মার বিকাশ হয়, সে ভগবানের অভাব বোধ করে—তখন সে এমন বোধ করে যে, তাঁহাকে না পাইলেই আর চলিবে না। স্বভরাং ভক্ত হইবার প্রথম সোপান এই—দিবারাত্র বিচার করা—আমরা কি চাই। প্রতাহ নিজ মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ঈশ্বরকে চাই 🤊 আপনারা জগতের সব গ্রন্থ পড়িতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতাশক্তি ছারা বা উচ্চতম মেধাশক্তি ছারা বা নানাবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের ছারা এই প্রেম লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সেই তাঁহাকে লাভ ভাহার নিকটই ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। # একজন ভালবাসিলে অপরকেও ভালবাসিতে হইবে। আমি আপনাকে ভালবাসিলে আপ-নাকেও আমাকে ভালবাসিতেই হইবে। আপনি আমাকে ঘুণা করিতে পারেন আর আপনাকে আমি

কঠোপনিবৎ, বিতীয়া বল্লী, ২৩ লোক দেখুন।

গ্ৰহাদি পাঠে ভগবান্ লাভ হয় না, তীত্ৰ ব্যাক্লতা হারাই ভগ-বান্ লাভ হয়। ভালবাসিতে যাইলে আপনি আমাকে দুর দুর করিয়া ভাডাইতে পারেন। কিন্তু যদি আমি তাহাতে আপনাকে ভালবাসিতে বিরত না হইয়া আপনাকে ভালবাসিয়াই ঘাই, তবে আপনাকে আমায় এক মাসে হউক, এক বৎসরে হউক অবশাই ভালবাসিতে হইবে। মান্সিক জগতের ইহা একটী চিরপরিচিত ঘটনা। ভগবান যাহাকে ভালবাদেন, সেও ভগবানকে ভালবাদিয়া থাকে, সে সর্ববাস্তঃকরণে তাঁহাকে আঁকিডিয়া ধরিয়া থাকে। যেমন প্রেমিকা স্ত্রী তাহার মৃত পতির উদ্দেশে চিন্তা করে, পুত্রকে আমরা যেরূপ ভাবে ভালবাসিয়া থাকি. ঠিক সেই ভাবে আমাদিগকে ভগবানকে লাভ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইতে হইবে। তবেই আমরা ভগবানকে লাভ করিব--আর এই সব বই. এই সব বিজ্ঞান—আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি প্রেমের এক পাঠ করিয়াছে. সেই প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত। অভএব আমাদিগকে প্রথমে এই ব্যাকুলভাসম্পন্ন হুইতে হুইবে। প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে, আমরা কি ভগবান্কে বাস্তবিক চাই। যখন আমরা ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকি, বিশেষতঃ

যখন আমরা উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তখন আপনার মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমি অনেক সময় দেখিতে পাই. আমি ভগবান চাই না. বরং তদপেকা খাবার ভাল-বাসি। এক টুকরা রুটি না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি-অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলারা একটা হীরার আলপিন না পাইলে পাগল হইয়া যাইবেন। তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে একমাত্র সত্য বস্তু রহিয়াছে, ভাঁহাকে জানেন না। আমাদের চলিত কথায় বলে---

> মারি ত গণ্ডার। লুটি ত ভাগুার॥

গরিবের ঘর লুট করিয়া অথবা পিঁপডে মারিয়া কি হইবে ? অভএব যদি ভালবাসিতে চান, ভগ-বানকে ভালবাস্থন। সংসারের এ সব কুদ্র কুদ্র জিনিষকে ভালবাসিয়া কি হইবে ? আমি স্পষ্ট-বাদী মামুষ-তবে এসব কথা আপনাদের ভালর জন্মই বলিতেছি—আমি সত্য কথা বলিতে চাই— আমি ভোষামোদ করিতে চাহি না—আমার তা কায নয়। তা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি

ছোটবা ট कि निरदक বাসিয়া সর্বভ্রেষ্ঠ বন্ধ ভগৰান্কে ভালবাসিতে इक्टेंब ।

আহাদি পাঠে ভগবান্ লাভ হয় না, তীব্ৰ ব্যাকুলতা হারাই ভগ-বান্ লাভ হয়। ভালবাসিতে যাইলে আপনি আমাকে দূর দুর করিয়া ভাডাইতে পারেন। কিন্তু যদি আমি তাহাতে আপনাকে ভালবাসিতে বিরত না হইয়া আপনাকে ভালবাসিয়াই যাই. তবে আপনাকে আমায় এক মাসে হউক. এক বৎসরে হউক অবশাই ভালবাসিতে হইবে। মানসিক জগতের ইহা একটী চিরপরিচিত ঘটনা। ভগবান যাহাকে ভালবাসেন, সেও ভগবানকে ভালবাসিয়া থাকে, সে সর্ববাস্তঃকরণে তাঁহাকে আঁকিডিয়া ধরিয়া থাকে। যেমন প্রেমিকা স্ত্রী তাহার মৃত পতির উদ্দেশে চিন্তা করে, পুত্রকে আমরা যেরূপ ভাবে ভালবাসিয়া থাকি, ঠিক সেই ভাবে আমাদিগকে ভগবানকে লাভ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইতে হইবে। তবেই আমরা ভগবানকে লাভ করিব—আর এই সব বই, এই সব বিজ্ঞান—আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি প্রেমের এক অক্ষর পাঠ করিয়াছে, সেই প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই ব্যাকুলভাসম্পন্ন হইতে হইবে। প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে, আমরা কি ভগবান্কে বাস্তবিক চাই। যখন আমরা ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকি. বিশেষতঃ যখন আম্রা উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তখন আপনার মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমি অনেক সময় দেখিতে পাই, আমি ভগবান্ চাই না, বরং তদপেক্ষা খাবার ভালবাসি। এক টুকরা রুটি না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি—অনেক সম্রান্ত মহিলারা একটা হীরার আলপিন না পাইলে পাগল হইয়া যাইবেন। তাঁহারা এই ব্রক্ষাণ্ডের মধ্যে যে একমাত্র সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাঁহাকে জানেন না। আমাদের চলিত কথায় বলে—

মারি ত গগুরে। লুটি ত ভাগুরে॥

গরিবের ঘর লুট করিয়া অথবা পিঁপড়ে মারিয়া কি হইবে ? অভএব যদি ভালবাসিতে চান, ভগবানকে ভালবাস্থন। সংসারের এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষকে ভালবাসিয়া কি হইবে ? আমি স্পষ্টবাদী মানুষ—ভবে এসব কথা আপনাদের ভালর জন্মই বলিভেছি—আমি সভ্য কথা বলিভে চাই—আমি ভোষামোদ করিভে চাহি না—আমার ভা কাষ নায়। তা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, ভবে আমি

ছোটবাট জিনিবকে ভাল না বাসিয়া সর্ব্যঞ্জেষ্ঠ বস্তু ভগবান্কে ভালবাসিতে হুইবে ৷ সহরের ভাল যায়গায় সৌখিন লোকের উপযোগী একটা চার্চ্চ থলিয়া বসিতাম। আপনারা আমার ছেলের মতন--আমি আপনাদিগকে সতা কথা বলিতে চাই, এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথাা, জগতের সমৃদয় শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই তাহা অমুভব দারা জানিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আর ঈশ্বর বাতীত এই সংসার পারের আর উপায় নাই। তিনিই আমাদের জীবনের চরম লক। এই জগৎ যে জীবনের চরম লক্ষা-এরপ ধারণা ঘোর অনিষ্টকর। এই জগৎ, এই দেহ-সেই চরম লক্ষ্য লাভের উপায়ম্বরূপ হইতে পারে এবং উহাদের গৌণ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই জগৎ যেন আমাদের চরম লক্ষ্য না হয়। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় এই জগৎকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঈশ্বরকে ঐ সংসার স্থুখলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই. লোকে মন্দিরে গিয়া ভগবানের নিকট রোগমুক্তি ও অস্থান্থ নানা প্রকার কাম্যবস্তু প্রার্থনা করিতেছে। ভাহারা স্থন্দর সুস্থ দেহ চায়, আর যেহেতু তাহারা শুনিয়াছে যে, কোন একজন পুরুষ কোন স্থানে বসিয়া আছেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ঐ কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, সেই হেতু তাহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধর্ম্মের এইরূপ ধারণা অপেক্ষা নাস্তিক হওয়া তাল। আমি আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তিই সর্বেচিচ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ্ম বংসরে আমরা এই আদর্শ অবস্থায় উপনাত হইতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু ইহাকেই সর্বেচিচ আদর্শ করিতে হইবে—আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ ভম বস্তু লাভের চেফায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি একেবারে শেব প্রান্তে পঁত্ছান না যায়, অস্ততঃ কতকদূর পর্যান্ত ত যাওয়া যাইবে। আমাদিগকে ধারে ধারে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরের নিকট পঁত্ছিতে হইবে।

## তৃতীয় **অ**ধ্যায়।

## ধর্মাচার্ম্য-সিদ্ধ গুরু ও অবতারগণ।

কৰ্মবাদ সভঃ হইলেও গুরু-করণ অত্যা-

সকল আত্মাই বিধাতার অলজ্বনীয় নিয়মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে—চরমে সকল প্রাণীই সেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমরা অতীতকালে যেরূপভাবে জীবন যাপন করিয়াছি অথবা যেরূপ চিস্তা করিয়াছি. আমাদের বর্ত্তমান অবস্থ। তাহার ফলস্বরূপ আর এক্ষণে যেরূপ কার্য্য বা চিস্তা করিতেছি, তদমুসারে শামাদের ভবিশ্বৎ জীবন গঠিত হইবে। এই কঠোর কর্ম্মবাদ সভ্য হইলেও ইহার এই মর্ম্ম নহে দে, আত্মোন্নতি সাধনে মদতিরিক্ত অপর কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। আত্মার মধ্যে যে শক্তি অব্যক্ত-ভাবে রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মার শক্তি-সঞ্চারেই তাহা জাগ্রৎ হইয়া খাকে। এ কথা এত-দুর সত্য যে, অধিকাংশক্ষেত্রে এরূপ অপরের সহায়তা • না লইলে চুলিতে পারে না বলিলেই হয়। বাহির হইতে শক্তি আসিয়া আমাদের আত্মাভ্যস্তরস্থ

গুঢ়ভাবে অবস্থিত শক্তির উপর কার্য্য করিতে থাকে। তখনই আত্মোন্নতির সূত্রপাত হয়, মানবের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়, চরমে মানব পরমশুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া যায়। বাহির হইতে যে শক্তি আসার কথা বলা হইল, উহা গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক আত্মা অপর আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, অপর কাহা হইতে নহে। আমরা সারা জীবন বই পড়িতে পারি. আমরা খুব বৃদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরি-ণামে দেখিব, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বৃদ্ধির থুব উচ্চবিকাশ হইলেও যে সঙ্গে সঙ্গে তদমুখায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। বরং আমরা প্রায় সর্ববদাই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে। বৃদ্ধিবৃত্তির বিকা**শে** গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে किছ्ই माश्या भाष्या याय ना विलाल इस । अनु পাঠ করিতে করিতে কখন কখন আমরা ভ্রমবশতঃ মনে করি, আমরা উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্তু যদি বিশেষরূপে আমাদের অস্তর

গ্ৰন্থ হইতে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ অসমৰ ।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, উহাতে আমাদের বন্ধিবৃত্তির উন্নতির কিঞ্চিৎ সহায়তা হইয়াছে মাত্র. আত্মোন্নতির সহায়তা কিছুমাত্র হয় নাই। আমরা প্রায় সকলেই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্থন্দর স্থন্দর বক্তভা করিতে পারি, অথচ ধর্মানুযায়ী জীবন যাপনের সময় আপনাদিগকে ঘোরতর অসমর্থ দেখিতে পাই, ইহাই তাহার কারণ। সেই কারণ এই যে, বাহির হইতে যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে ধর্মজীবন যাপনে সমর্থ করে, শাস্ত্র হইতে তাহা পাওয়া যায় না। আতাকে জাগ্রৎ করিতে হইলে অপর আতা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া অবশাই আবশাক।

যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 📭 ৬ শিষ্য। 🛮 গুরু এবং যাঁহাতে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে শিষ্য বলে। এই শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ, যাঁহ। হইতে শক্তি আসিবে, ভাঁহার সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক; দিতীয়তঃ, যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহার উহা গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীক্ত সক্ষীব হওয়া আবশ্যক, ক্ষেত্রও ফুকুফ হওয়া চাই, আর যথায় এই তুইটীই বর্ত্তমান, তথায়ই ধর্ম্মের অত্যন্তত বিকাশ হইয়া থাকে। 'আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোহস্ত

লকা'--ধর্মের বক্তাও অলৌকিকগুণসম্পন্ন হওয়া চাই, আর শ্রোতারও তদ্রপ হওয়া প্রয়োজন। আর যখন প্রকৃতপক্ষে উভয়েই অলৌকিকগুণসম্পন্ন — অসাধারণ প্রকৃতি—হয়, তখনই অত্যন্ত আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখা যাইবে—নতুবা নহে। এইরূপ লোকই যথার্থ গুরু আর এইরূপ লোকই যথার্থ শিয়া-অপরে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে একট জানিবার চেফা, একট সামান্ত কৌতৃহল হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মের গণ্ডীর বহিঃদীমায় দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে। সময়ে সবই হইয়া থাকে। কালে এই সকল ব্যক্তির হানয়েই যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রৎ হইতে পারে আর প্রকৃতির ইহা অতি রহস্তময় নিয়ম যে ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত হইলেই বীজ আসিবেই षानित, कोराष्ट्रात यथनहे धर्मात श्रीराकन हरेत, ভখনই ধর্মাণব্রিদক্ষারক অবশাই আসিবেন। কথায় বলে, "যে পাপী পরিত্রাভাকে থু জিতেছে, পরিত্রাভাও র্থু জিয়া গিয়া সেই পাপীকে উদ্ধার করেন।" গ্রহীতার আত্মায় ধর্ম-আকর্ষণীশক্তি যখন পূর্ণ ও পরিপক্ক হয়, ভখন উহা যে শক্তিকে খুঁ জিতেছে, তাহা অবশ্য আসিবে।

শিব্য বেন
ক্ষণিক ভাবোক্ষ্যানকে
ক্ষাক্ত ধৰ্ম্মশিশাসা বলিয়া
ক্ষমনা করেন।

ভাবে পথে কভকগুলি বিশ্ব আছে। গ্রাহীভার সাময়িক ভাবোচ্ছাুুুুসকে যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিভাম—দে মরিয়া গেল—আমরা মুহূর্ত্তের জন্য আঘাত পাইলাম। আমরা মনে করি-লাম-সমুদ্য জগৎটা জলের মত আমাদের আঙ্গুল গলিয়া পলাইতেছে। তখন আমরা ভাবি—এই অনিভ্য সংসার লইয়া আর কি হইবে, সংসার হইতে শ্রেষ্ঠ সারবস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে—ধার্ম্মিক হইতে হইবে। কিছুদিন বাদে আমাদের মন হইতে সেই ভাবতরঙ্গ চলিয়া গেল—আমরা যেখানে ছিলাম. সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক ভাবোচেছ্যাসকে যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হই, কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ ভুল করিব, ততদিন সেই অহরহব্যাপী, প্রকৃত প্রয়োজনবোধ আসিবে না—আর আমরা শক্তি-সঞ্চারকেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিক ना ।

অতএব যখন আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া

বলি যে, আমরা সত্যলাভের জন্য এত ব্যাকুল অথচ উহা লাভ হইতেছে না—তথন এরূপ বিরক্তিপ্রকাশের পরিবর্তে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—নিজ নিজ অন্ত-রাত্মায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা—আমরা যথার্থই ধর্ম্ম চাই কি না। তাহা হইলে অধিকাংশহলেই দেখিব —আমরাই ধর্ম্মলাভের উপযুক্ত নহি—আমাদের ধর্ম্মের এখনও প্রয়োজন হয় নাই; অধ্যাত্মতত্ত্বলাভের জন্য এখনও পিপাসা জাগে নাই। শক্তিসঞ্চারকের সম্বন্ধে আরও অধিক গোল।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যদিও স্বয়ং অজ্ঞানাস্ককারে নিমগ্ন, তথাপি অহঙ্কারবশতঃ আপনাদিগকে সবজান্তা মনে করে—আর শুধু তাহাই মনে করিয়া কান্ত হয় না, তাহারা অপরকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এইরূপে অন্ধের ঘারা নীয়মান অন্ধের আয় উভয়েই খানায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া থাকে। জগং এইরূপ জনগণে পূর্ণ। সকলেই শুরু হইতে চায়। এ যেন ভিখারীর লক্ষ মুদ্রা দানের প্রস্তাবের আয়। যেমন এই ভিক্ষুকের। হাত্যাম্পান হয়, এই গুরুরাও তদ্ধেপ।

ভবে গুরুকে চিনিব কিরূপে ? প্রথমতঃ,

জানাভিমানী অথচ জ্বজ্ঞ গুরুপণ হইজে সাবধান। স্থ্যকে দেখিবার জন্ম মশালের বা বাতির প্রয়োজন হয় না। সূর্য্য উঠিলেই আমরা স্বভাবতঃই জানিতে পারি যে, উহা উঠিয়াছে আর যখন আমাদের কল্যাণার্থে কোন লোকগুরুর অভ্যুদয় হয়, তখন আত্মা স্বভাবত:ই জানিতে পারে যে, সে সভ্যবস্তুর সাক্ষাৎকার পাইয়াছে। সতা স্বতঃসিদ্ধ—উহার সভাতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক করে না—উহা স্বপ্রকাশ। উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তর্ভম দেশে পর্যান্ত প্রবেশ করে আর সমগ্র প্রকৃতি—সমগ্র জগৎ—উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

প্রকৃত গুরুকে আপানট क्ता बाद्र।

অবশ্য একথাগুলি অভি শ্রেষ্ঠতম আচার্য্যগণের সম্বন্ধেই প্রযুক্তা, কিন্তু আমরা অপেকাকৃত নীচু খাকের আচার্য্যগণের নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। निर्हात कछक-আর যেহেতু আমরাও সকল সময়ে এতাদৃশ অন্ত-দৃষ্টিসম্পন্ন নহি যে, আমরা যাঁহার নিকট হইতে শক্তিলাভের জন্ম যাইতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিব—সেই হেতু উভয়েরই কতক-গুলি লক্ষণ জানা আবশ্যক। শিষ্মের কভকগুলি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক--গুরুরও তদ্রপ।

क्षानि नक्ष জানা আব- শিব্যের লক্ষণ।

শিয়ের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্যক— পবিত্রতা, যথার্থ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অপবিত্র ব্যক্তি কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ইহাই শিষ্যের পক্ষে একটা প্রধান আবশ্যকীয় গুণ। সর্ববপ্রকারে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রয়োজন— যথার্থ জ্ঞানপিপাসা। জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম চায় কে ? সনাতন বিধানই এই যে, আমরা যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। যে চায়—সে পায়। ধর্ম্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিয—আমরা সাধারণতঃ উহাকে যত সহজ মনে করি. উহা তত সহজ নহে। তারপর আমরা ত সর্বিদাই ভুলিয়া যাই যে, ধর্ম্মের কথা শুনিলেই বা ধর্মগ্রন্ত পড়িলেই ধর্ম হয় না--্যত-দিন না সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, ততদিন অবিশ্রান্ত চেফা, নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রামই ধর্ম। এ তুএক দিনের বা কয়েক বৎসর বা কয়েক জন্মেরও কথা নয়—হইতে পারে, প্রকৃত ধর্মালাভ করিতে শত শত জন্ম লাগিবে। ইহার জন্ম প্রস্তেত হইয়া থাকিতে হইবে। এই মুহুর্ত্তেই উহা আমাদের লাভ হইতে পারে অথবা শত শত জম্মেও লাভ না হইতে পারে-ভথাপি আমাদিগকে উহার জন্ম প্রস্তুত থাকিছে হইবে। যে শিশ্ব এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্ম-সাধনে অগ্রসর হয়, সেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

গুরুর সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে. যেন তিনি শান্তের মন্মাভিজ্ঞ হন। সমগ্র জগৎ— বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও অফ্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে—কিন্তু ওগুলি ত কেবল শব্দমাত্র--ধর্ম্মের শুক্নো হাড় কয়েকখানা মাত্র—লট্ লোট্ লঙ্—কুৎ তদ্ধি হ ডুকুঞ্-করণে। গুরু হয়ত কোন গ্রাস্থবিশেষের সময় নিরূপণে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু শব্দ ত ভাবের বাহ্য আকৃতি বই আর কিছই নহে। যাহারা শব্দ লইয়া বেশী নাডাচাডা করে এবং মনকে সর্ববদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অভএব গুরুর পক্ষে শান্তের মর্ম্ম-জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল মহা অরণাম্বরূপ—চিত্তভ্রমণের কারণ—মন ঐ শব্দ-জালের মধ্যে দিগভাস্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না। \* বিভিন্ন প্রকারে শব্দযোজনার কৌশল, স্থন্দর ভাষা কহিবার বিভিন্ন উপায়, শান্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার নানা উপায়, কেবল পণ্ডিড-

শুকুর লক্ষণ

**मक्कानः** महात्रगाः ठिख्वमगकात्रगः। — विद्यकष्ट्रणामि।

দের ভোগের জন্য—তাহাতে কখন মুক্তিলাভ হয় না। প তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিতা দেখাইবার জম্ম উৎস্থক—যাহাতে জগৎ তাহাদিগকে থুব পণ্ডিত বলিয়া প্রশংস। করে । আপনারা দেখিবেন, জগতের কোন শ্রেষ্ঠ আচার্যাই এইরূপ শান্তের শ্লোকের বিবিধ ব্যাখ্যার চেফা করেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের বিক্লত অর্থ করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা বলেন নাই. এই শব্দের এই অর্থ আর এই শব্দ আর এ শব্দে এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনার। জগতের সমুদ্য শ্রেষ্ঠ আচার্যাগণেরই চরিত্র পাঠ করিয়াছেন। দেখিয়া-ছেন ত—তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐরপ করেন নাই। তথাপি তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়াছেন। আর বাঁহাদের কিছই শিখাইবার নাই, তাঁহারা একটী শব্দ িলইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি, কোন ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করে, সে কি খাইড, কিরূপে ঘুমাইত, এই সম্বন্ধে এক তিন-খণ্ড গ্রন্থ লিখিলেন। মদীয় আচার্ঘ্যদেব এক গল্প বলিতেন— "এক বাগানে চুইজন লোক বেড়াতে গিছুলো:

তক বেদ শারের শব্দ মাত্রবিং না হইয়া মর্মা-ভিজ্ঞ হন।

<sup>†</sup> বাথৈধরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদ্বাং বিদ্বাং তথমুক্তরে ন তু মুক্তয়ে ॥—বিবেকচূড়ামণি।

ভার ভিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আঁব গাছ, কোন গাছে কত আঁব হয়েছে. এক একটা ডালে কত পাতা, বাগানটীর কত দাম হোতে পারে, ইত্যাদি নানারকম বিচার করতে লাগলো। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ কোরে গাছতলায় বোসে একটা কোরে আঁব পাড় তে লাগলো আর খেতে লাগ্লে। বল দেখি, কে বুদ্ধিমান ? আঁব খাও, পেট ভর্বে ; কেবল পাতা গুণে হিসাব কিতাব কোরে লাভ কি ?" অবশ্য হিসাব কিতাবেরও ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে নহে। ঐরপ কার্যোর দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না—এই সব 'পাতাগোণা' দলের ভিতর কি আপনারা কখন ধর্ম্মবীর দেখিয়াছেন ? ধর্মই মানবজীবনের সর্বেবাচ্চ লক্ষ্য উহাই মানবজীবনের সর্বেবাচ্চ গৌরব: কিন্তু উহা আবার সর্ববাপেক্ষা সহজ—উহাতে পাঙাগোণা—হিসাব কিতাব করা প্রভতিরূপ মাখাবকানোর কোন প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রীষ্টান হইতে চান, ভবে কোধায় খ্রীষ্টের क्रमा श्या.— (तथिलाश्या वा क्रिक्कालाम- जिनि कि করিতেন, অথবা ঠিক কোন তারিখে 'শৈলোপদেশ' ( Sermon on the mount ) দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি কেবল ঐ উপদেশ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তবেই যথেষ্ট। কখন ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ২০০০ কথা পড়িবার আপনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ সব পণ্ডিতদের আমোদের জন্মত্র্যা উহা লইয়া আনন্দ করুন। তাঁহাদের কথায় শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া আমরা আঁব খাই আস্তন।

দিভীয়তঃ, গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা
করেন, "গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র—তিনি কি করেন
না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি ? তিনি যাহা
বলেন, সেইটা লইয়া কার্য্য করিলেই হইল।" এ
কথা ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্থ কোন জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে
কিছু শিখাইতে ইচ্ছা করে, সে যে চরিত্রের লোক
হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—সে অনায়াসে উহা শিক্ষা
দিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য—কারণ, জড়বিজ্ঞান
শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা কেবল বুদ্ধিহতিসম্বন্ধীয় বলিয়া বুদ্ধিরতির তেজের উপর নির্ভর

বিতীয়ত:— গুরু বেন পৃত্ত-চরিত্র হন।

করে—এরপ ক্ষেত্রে আত্মার বিকাশ কিছুমাত্র না থাকিলেও সে একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী হইডে পারে। কিন্ত ধর্মবিজ্ঞানের কথা স্বতন্ত্র—যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, সেই আত্মায় যে কোনরূপ ধর্মালোক প্রতিভাত হইতে পারে, তাহা অসম্ভব। তাঁহার নিজেরই যদি কোনরূপ ধর্মভাব না রহিল, তবে তিনি कि भिका पिराय ? जिनि ज निस्कारे कि इ कार्याय ना। চিত্রের পরম শুদ্ধিই একমাত্র আধ্যাত্মিক সতা। "পবিত্রাত্মারা ধশ্য—কারণ, তাহারা ঈশ্বরকে দেখিবে।" এই এক বাক্যের মধ্যেই ধর্ম্মের সমুদয় সার তত্ত্ব নিহিত। যদি আপনি এই একটী কথা শিখিয়া থাকেন, তবে অতীতকালে ধর্মসম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবার সম্ভাবনা, তাহা আপনি জানিয়াছেন। আপনার আর কিছ দেখিবার প্রয়োজন নাই-কারণ, আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, ঐ এক বাক্যের মধ্যে সমুদয় নিহিত রহিয়াছে। সমুদয় শান্ত নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ এক-মাত্র বাকাই সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যতক্ষণ না জীবাত্মা শুদ্ধস্বভাব হইতেছেন,তভক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন বা সেই সর্ববাতীত তত্ত্বের চকিত দর্শনও অসম্রব।

অতএৰ ধর্মাচার্যোর পক্ষে শুদ্ধচিত্ততারূপ গুণ অবশাই আবশ্যক। প্রথমে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—তিনি কি চরিত্রের লোক, ভারপর তিনি কি বলেন, ভাহা ক্ষমিতে হইবে। লৌকিক বিস্থার আচার্য্যগণের সম্বন্ধে অবশ্য ওকথা খাটে না। তাঁহারা কি চরিত্রের লোক. ইহা জানা অপেক। তাঁহারা কি.বলেন, এইটা জানা আমানের অত্যে প্রয়োজন। ধর্মাচার্য্যের পক্ষে আমা-দিগকে সর্বব প্রথমেই তিনি কিরূপ চরিত্রের লোক দেখিতে হইবে—ভবেই ভাঁহার কথার একটা মূল্য হইবে —কারণ, তিনি শক্তি-সঞ্চারক। যদি তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, তবে তিনি কি সঞ্চার করি-বেন ? একটা উপমা দেওয়া যাইতেছে। যদি এই অগ্ন্যাধারে অগ্নি থাকে, তবেই উহা অপর পদার্থে তাপ সঞ্চারিত করিতে পারে, নতুবা নহে। ইহা একজন হইতে আর একজনে সঞ্চারের কথা—কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেঞ্জিত করা নহে। গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু আসিয়া শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে—উহা প্রথমে বীজম্বরূপে আসিয়া বুহৎ বুক্ষাকারে ক্রেমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অভএব গুরুর নিপাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়ত:—
শিব্যের কল্যাশাকাজ্ঞাই বেন
শুকুর কার্য্যের
প্রবর্ত্তক হয়—
নাম যশ বা অগ্র
কিছু নহে।

তৃতীয়তঃ, গুরুর উদ্দেশ্য কি দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে—তিনি যেন নাম, যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন। কেবল ভালবাসা---আপনার প্রতি অকপট ভালবাসাই---যেন তাঁহার কার্য্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক হয়। গুরু ২ইতে শিষ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল ভালবাসারূপ মধাবন্তীর মধা দিয়াই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। অপর কোন মধ্যবন্তী দারা উহা সঞ্চার করা যাইতে পারে না। কোনরূপ লাভ বা নাম্যশের আকাজ্যারূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তিসঞ্চারক মধ্যবন্তী বস্তু বিনষ্ট হইয়। যাইবে। অতএব ভালবাসার মধ্য দিয়াই সমুদয় করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

যখন দেখিবেন, আপনার গুরুর এই সমুদয় গুণগুলি আছে, তখন আপনার আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা লওয়ায় বিপদাশক্ষা আছে। যদি ভিনি সন্তাব সঞ্চার করিতে না পারেন, সময়ে সময়ে অসন্তাব সঞ্চার করিতে পারেন। ইহাই বিশেষ বিপদাশকা। ইহা

ছইতে সাবধান হইতে হইবে। অতএব, স্বভাবতঃই ইহা বোধ হইতেছে যে, যেখানে সেখানে, যাহার তাহার নিকট হইতে শিক্ষা লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। নদী ও প্রস্তরাদির উপদেশ প্রবণ অলঙ্কার হিসাবে স্থন্দর কথা হইতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে मजा ना थाकित्न क्रिट छेटांत এक क्रांख **ट्या**ंत वर्षार्व छक्रनिया-করিতে সমর্থ নহে। নদীর উপদেশ শুনিতে পায় ঞ্জিড কে ? যে জীবাত্মা—যে জীবনপদ্ম পূর্বেবই প্রক্ষুটিভ হইয়াছে—কিন্তু গুরুই ঐ পদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া দেন— তাঁহার নিকট হইতেই জীবাত্মা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন। হৃৎপদ্ম একবার প্রক্ষ টিত হইলে তখন নদী বা চন্দ্র-সূর্য্যতারকার নিকট শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে— रेशामत मकालत निकृषे रहेए हे कि ना कि हु भूष-শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে তাহাতে শুধু নদী প্রস্তর তারকাদি দেখিবে। একজন চিত্রশালিকায় যাইতে পারে, কিন্তু ভাহার কেবল যাওয়া আসাই সার—অগ্রে তাহাকে চকুস্মান্ করিতে হইবে—ভবেই সে ঐ স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধাজিক রাজ্যের নয়ন-উদ্মালনকরে। অত-

এব গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ, পূর্ববপুরুষ ও পরবংশীয়গণের মধ্যে যে সম্বন্ধ। গুরুই ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্বপুরুষ এবং শিশু তাঁহার আধ্যাত্মিক সস্তান-সম্ভতিতৃল্য । সাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও এতবিধ কথাসমূহ মুখে বলিতে বেশ ভাল শুনায় বটে, কিন্তু নিজ অন্তরে দৃষ্টি করিলে প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বাধীন কি না, বেশ বুঝিতে পারা যায়। নম্রতা, বিনয়, আজ্ঞাবহতা, ভক্তি, বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না, আর আপনারা এই ব্যাপারটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, যেখানে গুরুশিয়্যের মধ্যে এতজ্রপ সম্বন্ধ এখনও বর্ত্তমান, তথায়ই কেবল বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মাইয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা এইরূপ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, ভাহারা ধর্মকে বক্তৃতারূপে মাত্র পরিণত করিয়াছে। গুরু তাঁহার পাঁচটী টাকার প্রত্যাশী, আর শিষ্যও গুরুর বাক্যাবলী দারা মস্তিকরপ পাত্র পূর্ণ করিয়া লইবার আশা করেন—ভারপর উভয়েই উভয়ের পথ দেখেন। এই সমস্ত জাতি ও এই সমস্ত চার্চ্চের ভিতর, যেখানে গুরুশিয়্যের মধ্যে এতজ্ঞপ সম্বন্ধ আর নাই, তথায় ধর্ম্মের 'ধ' নাই বলিলেই হয়। গুরু শিষ্যের ভিতর ঐরপ সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা আসিতেই পারেনা।

প্রথমতঃ, সঞ্চার করিবারও কেহ নাই, বিতীয়তঃ, এমন কেহ নাই, যাহার ভিতর উহা সঞ্চারিত হইবে—কারণ, সকলেই যে স্বাধীন! তাহারা আর শিখিবে কাহার নিকট হইতে? আর যদিই তাহারা শিখিতে আলে, তাহাদের মতলব এই যে, পয়সা দিয়া উহা কিনিবে। আমাকে এক টাকার ধর্ম্ম দাও! আমরা কি আর টাকা খরচ করিতে পারি না? কিস্তু উক্ত উপায়ে ধর্ম্মলাভ হইবার নহে।

এই ধর্মতন্বজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতর ও পবিত্রতর
আর কিছু নাই—উহা মানবাত্মায় আবিভূতি হইয়া
থাকে। মানব সম্পূর্ণ যোগী হইলেই ঐ জ্ঞান
আপনা আপনি আসিয়া থাকে, কিন্তু গ্রন্থ হইতে উহা
লাভ করা যায় না। যতদিন না গুরুলাভ করিতেছেন, ততদিন ছুনিয়ার চার কোণে মাধা খুঁড়িয়া
আন্তন, অথবা হিমালয়, আর্মু বা ককেসস্ পর্বত অফলাভ
অথবা গোবি বা সাহারা মরুভূমিতেই বিচরণ করুন প্রকিক তাহার
বা সাগরের অতল তলেই প্রবেশ করুন, কিছুতেই সর্বেই সত্ত্যএই জ্ঞান আসিবে না। গুরুলাভ করিয়া—সন্তান তত্ব লাভ—গ্রন্থ
ব্যমন পিতার সেবা করে—তক্রপ তাঁহার সেবা করুন
তাহার নিকট হার খুলিয়া দিন—তাহাকে ঈশরের

অবতার বলিয়া দর্শন করুন। ভগবানু বলিয়াছেন, "আচাৰ্য্যকে আমি অৰ্থাৎ ভগবানু বলিয়া জানিও।" গুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্ববশ্রেষ্ঠ অভিবাহ্নি— এই বলিয়া প্রথম তাঁহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন হয়। তারপর তাঁহার ধ্যান যতই প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়ভর হয়. ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়, তাঁহার আকারটা আর দেখা যায় না. তৎস্থলে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বর্ত্তমান থাকেন। যাহারা এইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ভাল-বাসার ভাব লইয়া সত্যামুসদ্ধানে অগ্রসর হয়, তাহা-দের নিকট সভ্যের ভগবান অতি অন্তত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন। বাইবেলে এক স্থানে আছে, "জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ, যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।" যেখানেই তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়. সেই স্থানই পবিত্র। যিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কভদূর পবিত্র ভাবুন দেখি। আর যে ব্যক্তির নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ হয়, কতদূর ভক্তির সহিত তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই ভাব লইয়া আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে এরপ গুরু যে সংখ্যায় অভি বিরল, ভাহাতে কোন

সংশয় নাই, কিন্তু জগৎ কোনকালে সম্পূর্ণরূপে এরপ গুরুশ্ন্য হয় না। যে মুহূর্ত্তে ইহা সম্পূর্ণরূপে এই-রূপ গুরুবিরহিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা ঘোরতর নরককুণ্ডে পরিণত হইবে, ইহা নফ হইয়া যাইবে। এই গুরুগণই মানবজীবনরূপ রক্ষের স্থচারু পুষ্পান্তর কার্য্য চলিতেছে। এইরূপ জীবন হইতে যে শক্তি প্রসূত হয়, তাহাতেই সমাজবন্ধনকে অব্যাহত রাখিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীত আর এক প্রকার গুরু আছেন—
সমগ্র জগতের খ্রীষ্টতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা সকল
গুরুর গুরু—স্বয়ং ঈশরের মানবরূপে প্রকাশ।
তাঁহারা পূর্ব্বাক্ত গুরুগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।
তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছামাত্র দ্বারা
অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন।
তাঁহাদের শক্তিতে অতি হীনতম, অধম-চরিত্র ব্যক্তিণ
গণ পর্যান্ত মুহুর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়।
তাঁহারা কিরূপে ইহা করিতেন, তৎসম্বন্ধে কি
আপনারা পড়েন নাই ? আমি যে সকল গুরুর কথা
বলিতেছিলাম, তাঁহারা সেরূপ গুরু নহেন—ইঁহারা

অবভার

কিন্তু সকল গুরুর গুরু—মাসুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। আমরা তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কোনরূপে দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না এবং কেবল তাঁহাদিগকেই আমরা পূজা করিতে বাধ্য।

মানবভাবে
ব্যতীত অগ্ৰ
কোন ভাবে
আমাদের
ভগবান্কে
দেখিবার সাধ্য
নাই।

অবতারের মধ্য দিয়া তিনি যেভাবে প্রকাশিত, ভাহা বাতীত কোন মানব অহারূপে ঈশ্বরকে দেখেন নাই। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তবে আমরা কেবল তাঁহাকে এক ভয়ানক বিক্নতাকার করিয়াই গঠন করিয়া থাকি। আমাদের চলিত কথায় বলে. একটা মূর্থ লোক শিব গড়িতে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া একটা বানর গড়িয়াছিল। এইরূপ যথনই আমরা ঈশরের প্রতিমাগঠনে চেন্টা করি, তখনই আমরা একটা বিকৃতাকার করিয়া তুলি, কারণ, আমরা যতক্ষণ মানব রহিয়াছি, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে মানবাপেক্ষা উচ্চতর আর কিছু ভাবিতে পারি না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মানবপ্রকৃতি অভিক্রেম করিব এবং তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত

হইব। কিন্তু যতদিন আমরা মাসুধ রহিয়াছি, ততদিন আমাদিগকে তাঁহাকে মনুষ্মরূপেই উপাসনা করিতে হইবে। যাহাই বলুন না কেন, যতই চেফী করুন না কেন, ঈশ্বরকে মানব ব্যতীত অন্মরূপে দেখিতে পাইবেন না। আপনারা খুব বড় বড় বুদ্ধিকৌশলপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারেন, থুব দিগ্গজ যুক্তিবাদী হইতে পারেন, প্রমাণ করিতে পারেন যে, ঈশ্বরসম্বন্ধে এই যে সকল পৌরাণিক গল্প কথিত হইয়া থাকে. এ সমু-দয়ই মিখ্যা, কিন্তু একবার সহজ ভাবে বিচার করুন দেখি। ঐ অন্তত বুদ্ধিবত্তা কি লইয়া ? উহা শৃষ্য মাত্র—উহা ভুয়া বই আর কিছু নহে—উহাতে সার কিছই নাই। এখন হইতে যখন দেখিবেন, কোন ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বরপূজার বিরুদ্ধে থুব প্রবল বুদ্ধি-কৌশলপূর্ণ বক্তৃতা করিতেছে, তখন সেই বক্তাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার ঈশরসম্বন্ধে কি ধারণা। সে 'সর্ববশক্তিমত্তা,' 'সর্ববব্যাপিতা,' 'সর্বব-ব্যাপী প্রেম' ইত্যাদি শব্দে ঐ গুলির বানান ব্যতীত আর অধিক কি বুঝিয়া খাকে। সে কিছুই বুঝে না, সে ঐ শব্দগুলির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন ভাবই বুঝে না। রাস্তার যে লোকটা একখানিও বই পড়ে নাই,

সে তাহা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। তবে রাস্তার লোকটা নিরীহ ও শাস্তপ্রকৃতি—সে জগতের কোনরূপ শাস্তিভঙ্গ করে না, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জ্বালায় জগৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। তাহার প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ধর্মাসুভূতি নাই, স্থুতরাং উভ-য়েই এক ভূমিতে অবস্থিত। প্রভাক্ষামুভূতিই ধর্ম্ম আর বচন ও প্রভাক্ষামুভূতির ভিতর বিশেষ প্রভেদ করা উচিত। যাহা আপনি নিজ আত্মাতে অনুভব করেন, তাহাই প্রত্যক্ষামুভূতি। যে ঐরূপ বাক্যব্যয় করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, "তোমার সর্বাশক্তি-মতার কি ধারণা ? তুমি কি সর্ববশক্তিমতা বা সর্বব-শক্তিমান ঈশরকে দেখিয়াছ ? এই সর্বব্যাপী পুরুষ বলিতে তুমি কি বুঝ ? মাসুষের ত আত্মার সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই—তাহার সম্মুখে যে সকল আকৃতি-মান্ বস্তু সে দেখে, সেইগুলি দিয়াই তাহাকে আত্মাসম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তাহাকে নীল আকাশ বা প্রকাণ্ড বিহুত ময়দান বা সমুদ্র বা অন্থ কিছু বৃহৎ বস্তুর চিস্তা করিতে হয়। তাহা না হইলে আর কিরূপে তুমি ঈশ্বর চিস্তা করিবে ? ভবে তুমি করিতেছ কি ? তুমি সর্বব্যাপিভার কথা কহিতেছ

অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাবিতেছ। ঈশ্বর কি সমুদ্র 🥍 অতএব সংসারের এই সব বুথা তর্কযুক্তি দুরে ফেলিয়া দিন--- আমরা সাদাসিদে জ্ঞান চাই। আর এই সাদা-সিদে জ্ঞান যতদূর তুর্নভ বস্তু, জগতে আর কিছুই তত নহে। জগতে কেবল লম্বা লম্বা কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। অভএব দেখা গেল. আমাদের বর্ত্তমান গঠন ও প্রকৃতি যজ্ঞপ, তাহাতে আমরা সীমাবদ্ধ এবং আমরা ভগবানকে মানবভাবে দেখিতে বাধ্য। মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে. তবে তাহারা ঈশ্বরকে এক বৃহৎকায় মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্থ যদি ভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে বৃহদাকার মৃৎস্থরূপে ভগ-বানের ধারণা করিতে হইবে, মানুষকেও এইরূপ ভগবানকে মানুষরূপে ভাবিতে ২ইবে আর এগুলি কল্পনা নহে। আপনি, আমি, মহিষ, মৎস্থ—ইহাদের প্রত্যেকে যেন বিভিন্ন পাত্রস্বরূপ। এগুলি নিজ নিজ আফুতির পরিমাণে জলে পূর্ণ হইবার জন্য সমুদ্রে গমন করিল। মানবরূপ পাত্রে ঐ জল মানবাকার, মহিষ-পাত্রে মহিষাকার ও মৎস্থপাত্রে মৎস্থাকার ধারণ করিল। এই প্রত্যেক পাত্রেই জল ছাড়া আর কিছুই

নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তদ্রপ। মানব ঈশ্বরকে মানবরূপেই দর্শন করে, পশুগণ পশুরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। প্রত্যেকে নিজ নিজ আদর্শাসুযায়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকে। এইরূপেই কেবল তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে। আপনাকে তাঁহাকে এই মানবরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, কারণ, ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তুই প্রকার ব্যক্তি ভগবান্কে মানবভাবে উপা-সনা করে না—এক পশুপ্রকৃতিমানব—ভাহার কোনরূপ ধর্মাই নাই আর ঘিতীয় পরমহংস (শ্রেষ্ঠ-তম যোগা ) যিনি মানবভাবের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি নিজ দেহ মনকে দূরে ফেলিয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহার আত্মাম্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনও নাই. দেহও নাই-তিনিই ঈশরকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপে উপাদনা করিতে সমর্থ—ধেমন যীশু ও বৃদ্ধ। তাঁছারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করিতেন না। ইহা হইল এক সীমা। আর এক সীমায় পশুভাবা-পর মানব। আর আপনারা সকলেই জানেন, চুই বিরুদ্ধপ্রকৃতিক বস্তুর চরমাবস্থা কেমন একরূপ

অতি জড়প্রকৃতি ও পরমহংন অব-তারের উপাসনা করে না।

দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও ভক্রপ। ইহার উভয়েই কাহারও উপাসনা করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা নিজেদের দেহটাকেই ত্রকা ভাবিয়া থাকে, তাহারাই ব্রহ্ম—তবে আর তাহারা কাহার উপাসনা করিবে ? আর চূড়াস্ত জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ত্রক্ষাক্ষাৎকার করিয়াছেন—আর ত্রক্ষ ব্রন্মের উপাসনা করেন না। এই চুই চূড়ান্ত অব-স্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যদি কেই বলে, সে মনুষ্মরূপে ভগবানের উপাসনা করিবে না. তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন। সে যে কি বলিতেছে. তাহার মর্ম্ম সে নিজেই জানে না, সে ভ্রাস্ত, তাহার ধর্ম্ম ভাসা ভাসা লোকের জম্ম, উহা রুথা বুদ্ধিশক্তির অপবাবহার মাত্র।

অতএব ঈশ্বরকে মানবরূপে উপাসনা করা সম্পূর্ণ আবশ্যক আর যে সকল জাতির উপাস্থ এই-রূপ মানবরূপধারী ঈশ্বর আছেন, তাহারা ধন্য। গ্রীষ্টি-রানগণের পক্ষে গ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। অতএব আপনারা গ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া পাকুন—তাঁহাকে কখনই ছাড়িবেন না। ভগবদ্দর্শনের ইহাই স্বাভাবিক উপায়—মানবে ঈশ্বর দর্শন। আমা-

প্রীষ্টিয়ানের। প্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকুন, কিন্তু উদার হউন।

দের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সমুদয় ধারণাই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টিয়ানেরা কেবল এইটুকু গণ্ডী কাটিয়া পাকেন যে, তাঁহারা ভগবানের অস্থাস্থ অবতার মানেন না, কেবল খ্রীফ্টকেই মানেন। তিনি ভগ-বানের অবতার ছিলেন, বুদ্ধও তাহাই ছিলেন আরও শত শত অবতার হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও ইতি করিবেন না। ঈশ্বরকে যতদুর ভক্তি করা উচিত বিবে-চনা করেন, খ্রীফ্টকে ওতদূর ভক্তিশ্রন্ধা করুন। এই-রূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বকে উপাসনা-করা যাইতে পারে না. তিনি সর্ববিত্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। তিনি কি এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড লইয়া আমাদের পূজা গ্রাহণের জন্ম বসিয়া থাকিতে পারেন ? ভাল কায করিলে পুরস্কার পাইবেন, মন্দ কায করিলে দণ্ড পাইতে হইবে। মানবরূপে প্রকাশিত তাঁহার অব-ভারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। যদি প্রীষ্টিয়ানেরা প্রার্থনা করিবার সময় "খ্রীষ্টের নামে" বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, তবে খুব ভাল হয়। ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা ছাডিয়া কেবল খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনার প্রথা প্রচলিত হইলে খুব ভাল হয়। ঈশ্বর

মানবের দুর্ববলতা বুঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্ম মানবরূপ ধারণ করেন। 'যখনই ধর্ম্মের গ্রানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তথনই আমি মানবের হিতার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি।' \* 'মৃঢ় ব্যক্তিগণ— জগতের সর্ববশক্তিমান ও সর্ববব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানবাকার ধারণ করিয়াছি, তাহা না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে—ভগবান আবার কিরূপে মানবরূপ ধরিবেন। ' † তাহাদের মন আস্তরী অজ্ঞান-রূপ মেঘে আবৃত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে জগতের ঈশর বলিয়া জানিতে পারে না। এই মহান ঈশরা-বভারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে. তাঁহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য—আর তাঁচাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিনে আমাদের তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। খ্রীষ্টের উপাসনা করিতে হইলে তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি সেই ভাবে উপাসনা করিতে

ষদা যদা হি ধর্ম্মস্ত প্লানির্ভবতি ভারত।
 অভ্যুথানমধর্ম্মস্য তদায়ানং স্কাম্যহং॥ গীতা।

<sup>†</sup> অবজানস্থি মাং মৃঢ়া মাসুষীং তসুমাঞ্জিতং। প্রং ভাবমজানস্থো মম ভূতমহেশ্বং॥ ঐ

ইচ্ছা করি। তাঁহার জন্মদিনে আমি না খাইয়া বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। যখন আমরা এই মহাত্মাগণের চিন্তা করি, তখন তাঁহারা আমা-দের আত্মার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আমা-দিগকে তাঁহাদের সদৃশ করিয়া লয়েন।

কিন্তু আপনারা যেন খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে শৃশ্যসঞ্চরণ-কারী ভূত-প্রেতাদির সহিত এক করিয়া ফেলিবেন না। কি পাপ! খ্রীষ্ট ভূতনামানর দলে আসিয়া নাচিতেছেন! আমি এই দেশে ( আমেরিকায় ) এ সব বজরুকি দেখিয়াছি। ভগবানের এই সব অবভারগণ এই ভাবে আসেন না—তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ স্পর্শ করিলেই মানবের মধ্যে তাহার ফল প্রত্যক্ষ গ্রীষ্টের স্পর্শে মানবের সমগ্র আত্মাই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। খ্রীষ্ট যেরূপ ছিলেন. সেই ব্যক্তিও তদ্রপ হইয়া যাইবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে—ভাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকৃপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বাহির হইবে। খ্রীষ্টের চরিত্রের যতদূর শক্তি, তাঁহার রোগ আরোগা করণে বা অস্থান্য অলোকিক কাৰ্য্যে কি সে শক্তি প্ৰকাশ পাইয়াছে ? তিনি হীন

কিন্তু প্রীষ্টের প্রকৃত ভাব ছাড়িয়া তাঁহার অলোকিক ক্রিয়াদির দিকে কোঁক করি-বেন না। निम्नाधिकांत्री जनगणित गएधा ছिल्नन वनिन्ना औ शैन কার্য্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ সকল অন্তত ঘটনা কোখায় হয় ?—য়াহুদীদের ভিতর, আর তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। আর কোথায় উহা হয় নাই १—ইউরোপে। ঐ সব অন্তুত কার্য্য য়াহুদীদের ভিতর হইল—যাহারা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিল—আর ইউরোপ তাঁহার শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) গ্রহণ করিল। মানবাত্মা—সভা যাহা ভাহা গ্রহণ করিল এবং মিথাা যাহা. তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য বা অস্থান্ত অদুত কার্য্যে খ্রীষ্টের মহত্ব নহে—একটা মহা অজ্ঞানী লোকও তাহা করিতে পারিত। অজ্ঞান ব্যক্তিগণও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে—পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে। অভি ভয়ানক আহুরাপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ অদ্ভূত অদ্ভূত অলৌ-কিক কার্য্য করিয়াছে—আমি দেখিয়াছি। তাহারা মাটি হইতে ফলই করিয়া দিবে। আমি দেখিয়াছি. অনেক অজ্ঞান ও পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি, অনেক অজ্ঞান ব্যক্তি ইচ্ছামাত্রে একবার

দৃষ্টি করিয়া ভয়ানক ভয়ানক রোগসকল আরাম করিয়াছে। অবশ্য এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি পৈশাচিক শক্তি। থ্রীষ্টের শক্তি কিন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি—উহা চিরকাল থাকিবে— চিরকাল রহিয়াছে—সর্বশক্তিমান বিরাট প্রেম ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ। লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি যে তাহাদিগকে আরাম করিতেন, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন-"পবিত্রাত্মারা ধন্য," তাহা এখনও লোকের মনে জীবকভাবে রহিয়াছে। যতদিন মানব বর্ত্তমান থাকিবে, তত্দিন ঐ বাক্যগুলি অফুরস্ত মহীয়সী শক্তির ভাণ্ডারম্বরূপ ২ইয়া থাকিবে। যতদিন লোকে ঈশবের নাম না ভুলিয়া যায়, তভদিন ঐ বাকাাবলী বিরাজিত থাকিবে—উহাদের শক্তিতরক প্রবাহিত হইয়া চলিবে—কখনই থামিবে না। যীea এই শক্তিলাভেরই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার এই শক্তিই ছিল—ইহা পবিত্রতার শক্তি—আর ইহা বান্ধবিকই একটা যথার্থ শক্তি। অতএব খ্রীফকে উপাসনা করিবার সময়, তাঁছার নিকট প্রার্থনা করি-বার সময়, আমরা কি চাহিতেছি, এটী সর্ববদা স্মরণ

রাখিতে হইবে। অজ্ঞানজনোচিত অলোকিক শক্তির বিকাশ নহে—আমাদের চাহিতে হইবে—আত্মার অদ্ভুত শক্তি—যাহাতে মানুষকে মুক্ত করিয়া দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার শক্তি বিস্তার করে, তাহার দাসত্বতিলক মোচন করিয়া দেয় এবং তাহাকে ঈশ্বর দশন করায়।

## চতুর্থ অধ্যায়।

## বৈধী ভক্তির প্রবেশজনীয়তা।

বৈধী ভক্তি বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা।

ভক্তি চুই প্রকার। প্রথম, বৈধী ভক্তি বা অমুষ্ঠান; অপরটীকে মুখ্যা বা পরা ভক্তি বলে। ভক্তি শব্দে অতি নিম্নতম উপাসনা হইতে উচ্চতম অবস্থা পর্যান্ত বুঝায়। জগতের মধ্যে যে কোন দেশে বা যে কোন ধর্ম্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পান, প্রেমই সকলের মূলে। অবশ্য ধর্ম্মের ভিতর অনেকটা কেবল অনুষ্ঠান মাত্র— আবার অনেকটা অমুষ্ঠান না হইলেও প্রেম নছে, তদপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা। যাহা হউক, এই অনুষ্ঠানগুলিরও আবশ্যকতা আছে। আত্মার উন্নতিপথে আরোহণের জন্য এই বৈধী বা বাহ্য ভক্তির সহায়তা গ্রহণ একাম্ব আবশ্যক। মাসুষে এই একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে—তারা মনে করে, ভারা একেবারে লাফাইয়া সেই চরমাবস্থায় পঁতুছিতে সমর্থ। শিশু যদি মনে করে, সে এক-দিনেই বৃদ্ধ হইবে, ভবে সে ভ্রাস্ত। আর আমি আশা করি, আপনারা সর্ববদাই এইটী মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম্ম হয় না, তর্ক বিচার করিতে পারিলেই ধর্মা হয় না. অথবা কতকগুলি মতবানে প্রত্যকাত্ব-সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্মা হয় না। তর্কযুক্তি. মভামত, শাস্ত্রাদি বা অমুষ্ঠান—এগুলি সবই ধর্ম-লাভের সহায়কমাত্র, কিন্তু ধর্ম স্বয়ং অপরোক্ষামু-ভৃতিস্বরূপ। আমরা সকলেই বলি, একজন ঈশ্বর আছেন। জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ? সকলেই বলিয়া থাকে শুনা যায়-স্বর্গে ঈশ্বর আছেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন. তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে কি না—আর যদি কেহ বলে, আমি দেখিয়াছি, আপনারা তাহার কথায় হাসিয়া উঠিয়া ভাহাকে পাগল বলিবেন। অনেকের পক্ষে ধর্ম কেবল একটা শান্তে বিশ্বাস মাত্র-কতক-গুলি মত মানিয়া লওয়া মাত্র। ইহার বেশী আর তাহারা উঠিতে পারে না ৷ আমি আমার জীবনে এমন ধর্ম্ম কখন প্রচার করি নাই, আর ওরূপ ধর্মকে আমি ধর্মা নাম দিতেই পারি না। ঐ প্রকার ধর্মা করার চেয়ে নাজিক হওয়াও শ্রেয়ঃ। কোনরূপ মতামতে বিশ্বাস করা না করার উপর ধর্ম্ম নির্ভর

ভূতিই ধর্ম।

করে না। আপনারা বলিয়া থাকেন, আত্মা আছেন। আপনারা কি আত্মাকে কখন দেখিয়াছেন 📍 আমাদের সকলেরই আত্মা রহিয়াছে, অথচ আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না. ইহার কারণ কি 🤊 আপনাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে ও আত্মদর্শনের কোন-রূপ উপায় করিতেই হইবে। নতুবা ধর্ম্মসম্বন্ধে কথা কহা বুথা। যদি কোন ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই আমাদিগকে নিজ হৃদয়ে আত্মা, ঈশুর ও সতোর দর্শনে সমর্থ করিবে। এই সব মতামত বা শান্তাদির কোন একটা লইয়া যদি আপনাতে আমাতে অনস্তকালের জন্ম তর্ক করি, তথাপি আমরা কোনরূপ **সিদ্ধান্তে উপনীত হ**ইতে পারিব না। লোকে ত যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক বিচার করিতেছে—কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে ? মনবুদ্ধি ত সেখানে একেবারেই পঁহুছিতে পারে না। আমাদিগকে মনবুদ্ধির পারে যাইতে হইবে। অপরোক্ষামুভৃতিই ধর্ম্মের প্রমাণ। এই দেয়ালটা যে আছে. তাহার প্রমাণ এই যে, আমরা উহা দেখিতেছি। যদি আপনারা চুপচাপ বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া ঐ দেয়ালের অস্তিত্ব নান্তির লইয়া বিচার করিতে থাকেন, ওবে আপনারা

কোন কালে উহার মীমাংস। করিতে পারিবেন না: किन्न यथनरे त्नवाली त्निथर्वन, अभिन नव विवान মিটিয়া যাইবে। তখন যদি জগতের সকল লোক মিলিয়া আপনাকে বলে, ঐ দেয়াল নাই, আপনি তাহাদিগের বাক্যে কখনই বিশ্বাস করিবেন না : কারণ. আপনি জানেন যে, আপনার নিজ চক্ষুদ্ব য়ের সাক্ষ্য জগতের সমৃদয় মতামত ও গ্রন্থরাশির প্রমাণ অপেকা বলবান। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানবাদ ( Idealism ) সম্বন্ধে—যাহাতে বলে এই জগতের অস্তিহ নাই, আপনাদেরও অস্তিহ নাই—অনেক গ্রন্ত পডিয়াছেন। আপনারা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করেন না, কারণ, তাহারা নিজেরা নিজেদের কথায় বিশাস করে না। তাহারা জানে সে, নিজ ইন্দ্রিয়-গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহস্র সহস্র বৃথা বাগাড়ম্বর হইতে বলবান। আপনাদিগকে প্রথমেই সব গ্রন্থাদি ফেলিয়া দিতে হইবে—উহাদিগকে এক পাশে टिंगिया क्लिटिंग इंस्ति। वह यछ कम शर्फन, ७७३ ভাল ৷

এক সময়ের মধ্যে একটা কাষ করুন। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে একটা ঝোঁক দেখা যায় যে, এক সময়ে
নানা ভাব
লইয়া চিত্ত
চঞ্চল করা
উচিত নহে।

—তাঁহারা মাথার ভিতর নানাপ্রকার ভাব লইয়া এক ডালখিচুড়ি পাকাইভেছেন—সর্ববপ্রকার ভাবের বদ্হজম মাথার ভিতর তাল পাকাইয়া একটা এলোমেলো অসম্বন্ধ রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেগুলি
যে বেশ মিলিয়া মিশিয়া একটা স্থনিদিষ্ট আকার ধারণ করিবে, ভাহারও অবকাশ পায় নাই। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবগ্রহণ এক প্রকার রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু ভাহাকে আদে ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না।

তাহারা চায় খানিকটা স্নায়বীয় উত্তেজনা। তাহাদিগকে ভূতের কথা বলুন—কিন্তা উত্তরমের বা অন্ত
কোন দূরদেশনিবাসী পক্ষদ্বয়যুক্ত বা অন্ত কোন
আকারধারী লোকের কথা বলুন—যাহারা অদৃশুভাবে
বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, আর যাহাদের কথা মনে হইলেই তাহাদের গা
ছমছমিয়া উঠে—এই সব বলিলেই তাহারা থুব থুলী
হইয়া বাড়ী যাইবে, কিন্তু চবিবশ ঘণ্টা পার হইতে
না হইতেই তাহারা আবার নূতন হুজুক খুঁজিবে।
কেহ কেহ ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে ধর্ম্ম লাভ না হইয়া বাতুলালয়েই গতি

হইরা থাকে। এক শতাকী ধরিয়া এইরূপ ভাবের স্রোত চলিলে এই দেশটা একটা বৃহৎ বাতুলালয়ে পরিণত হইবে। তুর্ববল ব্যক্তি কখন ভগবান্কে লাভ করিতে পারে না, আর এই সব ভূতুড়ে কাণ্ডে তুর্ববলতাই আসিয়া থাকে। অতএব ও সব দিকে পা মাড়াইবেন না—ও সব দিকেই যাইবেন না। উহাতে কেবল লোককে তুর্ববল করিয়া দেয়, মস্তিক্ষে বিশৃষ্খলা আনয়ন করে, মনকে তুর্ববল করিয়া দেয়, আত্মাকে অবনত করে, আর তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃষ্খলাই আসিয়া থাকে।

ভূতপ্ৰেতাদি অলৌকিক বিষয়ের অহ সন্ধান ধর্ম নহে।

আপনাদের যেন স্মরণ থাকে—ধর্ম বচনে নাই, মভামতে নাই বা শাস্ত্রপাঠে নাই—ধর্ম অপরোক্ষামু-ভূতিস্বরূপ। ধর্ম কোনরূপ শেখা নহে—ধর্ম হচেচ হওয়া। 'চুরি করিও না', এই উপদেশ সকলেই জানেন, কিন্তু ভাহাতে কি হইল ? যে বাক্তি চৌর্যা ভ্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অচৌর্যের যথার্থ তম্ব জানিয়াছেন। 'অপরের হিংসা করিও না', এই উপদেশও সকলেই জানেন, কিন্তু ভাহাতে ফল কি ? যাঁহারা হিংসাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন. ভাঁহারাই অহিংসাভম্ব

কোন উপদেশ
যথার্থ ভাবে
থাতিপালনেই
সেই উপদেশের ঘণার্থ
তাৎপর্য্য জান।

জানিয়াছেন, উহার উপর নিজেদের চরিত্র গঠিত করিয়াছেন।

অতএব আমাদিগকে ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে হইবে. আর এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার করিতে অনেক দিন ধরিয়া অনেক চেম্টা করিতে হয়। জগতের সকল ব্যক্তিই মনে করে, তাহার মত স্থব্দর, তাহার মত বিদ্বান, তাহার মত শক্তিমান, তাহার মত অন্তত লোক আর কেহ নাই। প্রত্যেক রমণীও তদ্রপ জগতের মধ্যে আপ-নাকে পরমা স্থন্দরী ও পরমবৃদ্ধিমতী জ্ঞান করে। আমি ত, অসাধারণ নয়, এমন একটা শিশুও দেখি নাই: সকল জননীই আমাকে একথা বলিয়া থাকেন —আমার ছেলেটা কি অন্তুতপ্রকৃতি! মামুষের প্রকৃতিই এই। স্থতরাং যথন লোকে কোন অতি উচ্চ অন্তত বিষয়ের কথা শুনে, তখন সকলেই মনে করে. তাহারা উহা অনায়াসে লাভ করিবে--এক মুহূর্ত্তের জন্মও স্থির হইয়া একথা ভাবে না যে, তাহা-দিগকে কঠোর চেষ্টা করিয়া উহা লাভ করিতে হইবে। তাহারা তথায় লাফাইয়া যাইতে চায়। উহা সকলের চেয়ে বড ত—তবে আর কি—আমরা উহা এখনই চাই। আমরা কখন স্থিরভাবে ভাবিয়া

দকলেই ফস্ করিয়া বড় হইতে চায়, কিন্তু তাহা জনপ্রব। দেখি না যে, আমাদের উহা লাভ করিবার শক্তি
আছে কি না,আর তাহার ফল এই হয় যে, আমরা কিছুই
করিতে পারি না। আপনারা কোন ব্যক্তিকে বাঁশ
দিয়া ঠেলিয়া ছাদের উপর উঠাইতে পারেন না—
সিঁড়ি দিয়া আন্তে আন্তে সকলকেই উঠিতে হয়।
অতএব এই বৈধী ভক্তি বা নিম্নাঙ্গের উপাসনাই
ধর্ম্মের প্রথম সোপান।

নিম্নাঙ্গের উপাসনা কিরূপ ? এইরূপ উপাসনা নানাবিধ। এই বিষয় বুঝাইবার জন্ম আমি আপনাদিগকে একটা প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা সকলেই বলিয়া থাকেন, একজন ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সর্ববিবাপী। এখন একবার চোক বুজিয়া তিনি কি, ভাবুন দেখি। তাঁহাকে ভাবিতে গিয়া আপনাদের মনে কিসের ছবি উদয় হইতেছে ? হয় আপনাদের মনে সমুদ্রের কথা, না হয় আকাশের কথা উদয় হইবে, অথবা একটা বিশ্বত প্রান্তরের কথা বা আপনাদের নিজ জীবনে অন্থা যে সব জিনিয় দেখিয়াছেন, ভাহাদেরই মধ্যে কোন একটার কথা আপনাদের মনে উদয় হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে, 'সর্বব্যাপী ভগবান' এই বাক্য বলিলে আপনাদের

বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা —স্থুনের সহায়ে ক্স্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার। মনে কোন ধারণাই হয় না। আপনাদের নিকট ঐ বাকোর কোন অর্থ ই নাই। ভগবানের অন্যান্য গুণা-বলী সম্বন্ধেও তদ্রপ। আমাদের সর্ববশক্তিমতা. সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির কি ধারণা আছে ? কিছুই নাই। ধর্ম্ম অর্থে সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষামুভূতি, আর যখনই আপনারা ভগবদ্ধাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, তখনই আপনাদিগকে ঈশ্বরোপাসক বলিয়া স্বীকার করিব। তাহার পূর্বের আপনাদের ঐ শব্দ-গুলির বানান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান নাই বলিতে হইবে। অতএব, যেমন ছেলেদের অনেক সময় স্থল অবলম্বনে শিখাইতে হয়, পরে তাহাদের সূক্ষের ধারণা হয়, উক্ত অপরোক্ষাসুভূতির অবস্থা লাভ করিতে হইলেও তদ্রপ আমাদিগকে প্রথমে স্থল অব-লম্বনে অগ্রাসর হইতে হইবে। পাঁচ দুগুণে দশ বলিলে একটা ছোট ছেলে কিছুই বুঝিবে না, কিন্তু यिन अाठि जिनिष जुडेवात लंडेग्रा (मथान याग्र (य, ভাহাতে সর্বস্তন্ধ দশটী জিনিষ হইয়াছে, ভাহা হইলে সে উহা বুঝিবে। এই সূক্ষের ধারণা অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘকালে লাভ হইয়া থাকে। আমরা সকলেই শিশুতুল্য ; আমরা বয়সে বড় হইয়া থাকিতে

পারি এবং তুনিয়ার সব বই পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে আমরা শিশুমাত্র। এই প্রত্যক্ষামু-ভৃতির শক্তিই ধর্ম। বিভিন্ন মতামত, দর্শন বা ধর্ম-নীতিগ্রন্থের ভাব লইয়া যতই মস্তিক্ষ পূর্ণ করিয়া পাকুন না কেন, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের বড় কিছু আসিয়া যাইবে না : ধর্মজীবন লাভ করিতে হইলে আপনাদের নিজেদের কি হইল, আপনাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কতটা হইল. এইটা বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এই অপরোক্ষামুভূতি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বুনিতে হইবে যে, আমরা ধর্ম্মরাজ্যে শিশু-তুল্য। আমাদের বুঝিতে হইবে, আমরা মতামত শাস্ত্রাদি শিখিয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে আমাদের কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। আমাদিগকে এক্ষণে নুতন করিয়া আবার স্থলের মধ্য দিয়া সাধন আরম্ভ করিতে হইবে —আমাদিগকে মন্ত্র, স্কবস্তুতি, অমুষ্ঠানাদির সহায়তা লইতে হইবে. আর এইরূপ বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সহস্র সহস্র প্রকারের হইতে পারে।

সকলের পক্ষে এক প্রকার প্রণালীর কোন প্রয়োজন নাই। কভক লোকের মূর্ত্তিপূজায় ধর্মপথে সাহায্য হইভে পারে, কভক লোকের নাও হইভে সাধনপ্রণালী অসংখ্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সাধন-প্রণালী বিভিন্ন।

কতক লোকের পক্ষে মূর্ত্তির বাহ্য পূজার পারে। প্রয়োজন হইতে পারে,আবার অপর কাহারও কাহারও বা মনের মধ্যে ঐরূপ মূর্ত্তির চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ মনের ভিতর মূর্ত্তির উপাসনা করে, সে অনেক সময় বলিয়া থাকে—আমি মূর্ত্তিপূজক হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি যখন অস্তারে মুর্ত্তিপূজা করিতেছি, তখন আমারই ঠিক ঠিক উপাসনা হইতেছে: যে বাহিরে মৃত্তিপূজা করিতেছে, সে পৌতলিক। তাহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অনেক লোকে মন্দির বা চার্চ্চরূপ একটা সাকার বস্তু খাড়া করিয়া উহাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু মনুয়াকৃতি মুর্ত্তি গঠন করিয়া যদি তাহার পূজা করা হয়, তবে ভাহাদের মতে উহা অতি ভয়াবহ। অতএব স্থলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সূক্ষে গমন করিবার নানা-বিধ অমুষ্ঠান ও সাধনপ্রণালী আছে। ইহাদের মধ্য দিয়া সোপানক্রমে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষে সূক্ষামুভূতির যোগ্য হইব। আবার, একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের জন্ম নহে। একপ্রকার সাধন-প্রণালী হয়ত আপনার উপযোগী আবার অপর কাহারও পক্ষে হয়ত অন্যপ্রকার সাধনপ্রণালীর

প্রয়োজন। স্থ তরাং সর্ববপ্রকার অনুষ্ঠানপ্রণালী যদিও এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, তথাপি সকল-গুলি সকলের উপযোগী নহে। আমরা সাধারণতঃ এই আর একটা ভুল করিয়া থাকি। আমার আদর্শ আপনার উপযোগী নহে--আমি কেন জোর করিয়া উহা আপনার ভিতর দিবার চেষ্টা করিব 📍 জগতের ভিতর ঘুরিয়া আসিবেন,—দেখিবেন,—সকল নির্বোধ ব্যক্তিই আপনাকে বলিবে যে, তাহার সাধনপ্রণালীই একমাত্র সত্য আর অন্যান্য প্রণালী সব পৈশাচিকভা-পূর্ণ, আর জগতের মধ্যে ভগবানের মনোনীত পুরুষ একমাত্র তিনিই জন্মিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই मगुपर अमुक्षान थानीत (कानिष्ठे मन्म नाइ. मकल-গুলিই আমাদিগকে ধর্মসাক্ষাৎকারে সাহায়া করে. আর যখন মনুষ্যপ্রকৃতি নানাবিধ, তখন ধর্ম্মসাধনের বিভিন্নপ্রকার অনুষ্ঠানপ্রণালীর প্রয়োজন আর এইরূপ বিভিন্ন সাধনপ্রণালী জগতে যত প্রচলিত খাকে, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল। যদি জগতে কুড়িটী ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে তাহা খুব ভাল, যদি চার শত ধর্মপ্রণালী থাকে, আরো ভাল-কারণ, ভাহা হইলে অনেকগুলির ভিতর যেটী ইচ্ছা বাছিয়া

লইতে পারা যাইবে। অতএব ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বসমূহের সংখ্যার বৃদ্ধিতে আমাদের বরং আনন্দ প্রকাশই করা উচিত, কারণ, উহাতে সকল মামুষকে ধর্মপথের পথিক করিবার উপায় হইতেছে, ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক মানবকে ধর্মপথে সাহায্য করিবার উপায় হইতেছে, আর আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ধর্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাউক—যতদিন না প্রত্যেক লোকের অপর সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক্ নিজের নিজের এক একটী ধর্ম্ম হয়। ভক্তিযোগীর ইহাই ধারণা।

এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ধর্ম আপনার বা আপনার ধর্ম আমার হইতে পারে না। যদিও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তির মনের রুচি অমুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিয়া যাইতে হয়, আর যদিও পথ বিভিন্ন, তথাপি সমুদয়ই সত্য; কারণ, তাহারা একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়। একটা সত্য, অবশিষ্টগুলি মিথ্যা—তাহা হইতে পারে না। এই নিজ নিজ নির্ব্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় ইষ্ট বলে।

তার পর আবার শব্দ বা মন্ত্রশক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত।

আপনারা সকলেই শব্দশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শবদক্তি কি অন্তত! প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থে— বেদ, বাইবেল, কোরাণ, এই সকলগুলিতেই—শব্দ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কভকগুলি শব্দ আছে —মানবজাতির উপর তাহাদের আশ্চর্য্য প্রভাব! তার পর আবার ভক্তিলাভের বাহ্যসহায়ম্বরূপ বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক বস্তু আছে। আর এইগুলিরও মানবমনের উপর প্রবল প্রভাব। কিন্তু বুঝিতে হইবে—ধর্ম্মের প্রধান প্রধান ভাবোদ্দীপক বস্ত্র-গুলি ইচ্ছামত বা খেয়ালমত কল্লিত হয় নাই। সেগুলি ভাবের বাহ্য প্রকাশ মাত্র। আমরা সর্ববদাই রূপক সহায়তায় চিন্তা করিয়া থাকি। আমাদের সকল শব্দগুলিই উহাদের অম্বরালস্থ চিম্নার রূপক-মাত্র, আর বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন জাতি, হেতু না জানিয়াও বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক বস্তু, সাধনার্থ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা তাহাদের অন্তরালম্ভ ভাবের প্রকাশ মাত্র স্বভরাং ঐ বস্তুগুলি সেই সেই ভাবের সহিত অচ্ছেন্মভাবে সম্বন্ধ, আর যেমন ভাব হইতে বহির্দেশস্থ ভাবোদ্দীপক বস্তু সহজেই আসিয়া থাকে. ভক্ষপ ঐ বস্তুও আবার ভাবোদ্রেকে সমর্থ।

শব্দ ও যন্ত্ৰ-শক্তি।

ভক্তির অগ্যান্য ৰাহ্য সহায়। এই হেতু ভক্তিযোগের এই অংশে এই সব ভাবো-দ্দীপক বস্তু, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি ও প্রার্থনা বা স্তব-স্তুতির কথা আছে।

ভগবান্ বাতীত অক্স কোন জিনিব প্ৰাৰ্থনা—ভড়ি নহে। সকল ধর্মেই প্রার্থনা আছে—তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ্ বা আরোগ্যের জন্ম প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না—ওগুলি কর্ম। স্বর্গাদি গমনের জন্ম প্রার্থনারূপ কোন প্রকার বাহ্ম লাভের জন্ম প্রার্থনা কর্ম্মনাত্র। যিনি ভগাবান্কে ভাল বাসিতে চাহেন, যিনি ভক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাকে ঐ সমুদ্য কামনাগুলিকে একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া ভক্তিগৃহের ঘারের বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হইবে, তবে তিনি উহাতে প্রবেশাধিকার পাইবেন। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা পাওয়া যায় না; যা চাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিম্নাধিকারীর, ভিখারীর ধর্ম্ম।

"উবিদ্যা জাহ্নবীতীরে কৃপং খনতি গুর্ম্মতিঃ।"
"মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের
জন্ম কৃপ খনন করে।"
"মূর্খ সে, যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ডের অধ্যেষণ করে।"

ভগবান হীরকখনিম্বরূপ, আর এই সব ধন-মান-ঐশ্বর্যা এগুলি কাচখণ্ডস্বরূপ। এই দেহ একদিন নষ্ট হইবেই : তবে আর বারম্বার ইহার স্বাস্থ্যের জন্ম প্রার্থনা করা কেন ? স্বাস্থ্যে ও ঐশ্বর্য্যে আছে কি ? শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তি নিজ ধনের অতাল্ল অংশমাত্র স্বয়ং বাবহার করিতে পারেন। তিনি আর ৪।৫ বার করিয়া ভোজ খাইতে পারেন না. অধিক বস্তুও ব্যবহার করিতে পারেন না. একজন লোক যতটা বায় নিঃখাস-যোগে গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক লইতে পারেন না। তাঁহার নিজের দেহে যতটা জায়গা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি শুইতে পারেন না। আমরা এই জগতের সকলবস্ত্র কখনই পাইতে পারি না, আর যদি না পাই, ভাহাই বা কে গ্রাহ্য করে ৭ এই দেহ একদিন যাইবে—এ সব জিনিষের জন্ম কে ব্যস্ত হইবে ? যদি ভাল ভাল जिनिय व्याप्त. व्याप्तक—यिन तम श्वनि हिनाया यायू— যাক্, তাহাও ভাল। আসিলেও ভাল, না আসিলেও ভাল। কিন্তু ভগবানের নিকট গিয়া এ জিনিয় ও জিনিষ চাওয়া ভক্তি নহে। এগুলি ধর্ম্মের নিম্মতম সোপানমাত্র। উহারা অতি নিম্নাঙ্গের কর্মমাত্র।

ঈশ্বরকে প্রভাক্ষ উপলব্ধি করা—সেই রাজরাজেশবের সামীপালাভের চেষ্টা উহাপেক্ষা উচ্চতর। আমরা তথায় ভিক্ষকের বেশে, ভিক্ষকের স্থায় চীরপরিহিত হইয়া, সর্বাঙ্গে মললিপ্ত হইয়া উপস্থিত হইতে পারি না। যদি আমরা কোন সমাটের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি তথায় যাইতে দেওয়া ছইবে ? কখনই নহে। দ্বারবানেরা আমাদিগকে গেট হইতেই তাডাইয়া দিবে। ভগবান রাজার রাজা. সম্রাটের সম্রাট : তথায় ভিক্ষুকের চীর পরিধান করিয়া প্রবেশের অধিকার নাই। তথায় দোকান-দারের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলেও পডিয়াছেন যে, যীশু ভগবানের মন্দির হইতে ক্রেতা-বিক্রেতাদিগকে তাডাইয়া দিয়াছিলেন। সকামীদের ভাব এই,—"ঈশ্বর, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটী নৃতন পোষাক দাও। ভগবান, আজ আমার মাথাধরাটা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরো তুঘণ্টা অধিকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিব।" এইরূপ নিম্নাঙ্গের সকাম-প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা একট উচ্চাবস্থাপন্ন---

ভাবুন দেখি। এইরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিবের জন্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা আপনাদের জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। মানুষে আর পশুতে ইহাই প্রভেদ। পশুর ভিতরকার অক্ষুট্ মনঃশক্তি সমুদয়ই ভাহার দেহেই সীমাবদ্ধ। মানুষ যদি নিজের সমুদয় মনঃশক্তি প্রক্রপ পশুবৎ কার্য্যেই ব্যয় করেন, তবে মানুষ ও পশুর ভিতর কি প্রভেদ—দেখান।

অতএব ইহা বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেন এই সব স্বর্গাদিগমনের বাসনা পরিহার করিতে হইবে। এইরূপ স্বর্গ এই সব স্থানেরই মত, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। এখানে আমাদের কতকগুলি তুঃখ, কতকগুলি স্থখ ভোগ করিতে হয়। তথায় না হয় তুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশী হইবে। আমাদের জ্ঞান কোন-জংশে বাড়িবে না,—উহা আমাদের পুণাকর্শের ফল-ভোগস্বরূপ মাত্র হইবে—হয়ত আমরা যথেষ্ট খাইতে পাইব, নয়ত খুব কম খাইতে পাইব। হয়ত আমর আকাশের মধ্য দিয়া বাতুড়ের স্থায় উড়িয়া যাইবার শক্তি লাভ করিব, দেয়ালের ভিতর দিয়া লাকাইয়া যাইতে পারিব, স্বর্গ্রহার চালাকি খেলিতে পারিব,

স্বৰ্গ ইছ-লোকে বই উৎকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র। কিন্ধা কোন ভূতুড়ের দলে গিয়া সং দেখাইতে পারিব। আমার মনে হয়, এইরূপ ভূতুড়ে দলে গিয়া ভূতের নৃত্য করা অপেক্ষা নরকে যাওয়াও শ্রেয়ঃ। ভূতুড়ে দলে ভূতের নৃত্য করিতে বাধ্য হওয়। অপেক্ষা বরং আমি বাধ্য হইয়া পৃথিবীর ঘোর তমাময় প্রান্তে যাইতে প্রস্তুত আছি। প্রীষ্টিয়ানের স্বর্গের ধারণা এই যে, উহা এমন এক স্থান, যেখানে ভোগস্থখ শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ স্বর্গ ক্রিরপে আমানদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে ? সস্তবতঃ আপনারা এরূপ স্থানে শত শত বার গিয়াছেন, আবার তথা হইতে শত শত বার পরিভ্রম্ট হইয়াছেন।

সমস্থা এই, কিরুপে এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা যাইবে। কিসে মানুষকে অনুখা করিয়া থাকে ? মানুষ এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মে বন্ধ দাসতুল্য মাত্র। প্রকৃতির হাতের পুতুলস্বরূপ—তিনি ক্রীড়নকের স্থায় তাহাদিগকে কখন এদিকে, কখন সেদিকে ফিরাইতেছেন। খুব বড়লোক—যথা একজন সম্রাটের কথা ভাবুন। সম্রাট্ হইলে কি হয়, ধরুন তাঁহার ক্ষুধা লাগিল। তখন যদি খাত্য না পান, তবে তিনি একেবারে লাফাইতে থাকিবেন—

भागन रहेया यारेरवन । अठि मानाग्र कि हुर्ड यारात्र চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া যাইবার আশক্ষ। আছে, সেই এই দেহের আমরা সর্বদা যত্ন করিতেছি, আর সেই হেতুই সর্ববদা ভয়ব্যাকুল-চিত্তে বাস করিতেছি। আমি সেদিন পড়িতেছিলাম— জনৈক ব্যক্তি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, হরিণকে ভয়ের দরুণ, প্রভাহ গড়ে ৬০।৭০ মাইল দৌড়াইতে হয়। অনেক মাইল দৌড়িয়া গেল, তার পর কিছু খাইল। যিনি এইরূপ গণনা করিয়াছেন, তাঁহার জানা উচিত ছিল যে. আমরা হরিণ অপেকা অধিক তুর্দ্দণাগ্রস্ত। হরিণ তবু খানিক-ক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমর। তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্টপরিমাণে ঘাদ পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রেমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি। ক্রেমা-গত আমানের অভাব বাড়ান আমাদের রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এমন অপ্রকৃতিস্থ ও বিকারগ্রস্ত হইয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃত্তিদাধনে সমর্থ নহে। আমাদের প্রত্যেক স্নায় বিষ ও রোগবীজে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে— সেইজন্য আমরা সর্ববদাই অম্বাভাবিক বস্ত্র খুঁজিতেছি — **অস্বা**ভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাগুপানীয়,

মান্ত্ৰ প্ৰকৃতির দাস--ভাহাকে এই দাসত্ব অভি-ক্ৰম করিতে হুইবে। অস্বাভাবিক সঙ্গ ও জীবন খুঁজিতেছি। বায়ু প্রথমে বিষাক্ত হওয়া চাই, তবেই আমরা শাসপ্রশাস গ্রহণে সমর্থ হইতে পারি। ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই,— আমাদের সমগ্র জীবনটা কতকগুলা ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি ? হরিণের ভয় করিবার এক প্রকার জিনিষ অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি আছে, মানবের সমগ্র জগণ।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমরা কিরূপে এই বন্ধনশৃত্বল ভগ্ন করিব ? এ কথা বলিতে বেশ—আমরা ক্ষুদ্র মান্ত্র-ভগবানের কথায় আমাদের কাষ কি ? আমি দেখিতে পাই, হিতবা দিগণ (Utilitarians) আদিয়া বলেন, "ঈশর ও এতদ্বিধ অস্থান্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। আমরাও সবের কোন ধার ধারি না। এই জগতে স্থাথ বাস করিতে চাই।" যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে আমিই প্রথমে ইহা করিতাম. কিন্ত জগৎ আমাদিগকে ত তাহা করিতে দিবে না! আপনারা যতদিন প্রকৃতির দাসস্থরূপ রহিয়াছেন, তত-দিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে ? যতই চেষ্টা করি-বেন, তত্ই আরো ঘোরতর অজ্ঞান আপনাদিগকে আবৃত করিবে। জানি না, কত বর্ষ ধরিয়া আপনারা উন্নতির জন্য কত মতলব আঁটিতেছেন, কিন্তু যেমন

স্বর্গে যাইবার বাসনা ছাড়িরা ভগবানের আন্রয়গ্রহণ না করিলে শ্রকৃতির দাসড অ'তক্রম করি-বার শক্তি কাহারও নাই।

এক এক বৰ্ষ যাইতে থাকে, ক্রেমশ: অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। তুই শত বর্ষ পূর্বের তদানীস্তন পরিচিত জগতে লোকের অতি মন্ত্রই অভাব ছিল. কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান একগুণ বাড়িতে লাগিল, অভাবও শতগুণ বাডিয়া চলিল। আমরা ভাবি, অন্ততঃ যখন আমরা উদ্ধার হইব, তখন আমাদের বাসনা সব পূর্ণ হইবে—তাই আমরা স্বর্গে যাইতে চাই। সেই অনস্ত অদম্য পিপাসা ! সর্ববদাই একটা কিছু চাওয়া ! নিঃস্ব ভিক্ষক চায় কেবল টাকা, টাকা, টাকা। টাকা হইলে আবার অ্যাশ্য জিনিষ চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তার পর আবার অস্ম কিছু চায়। কিরূপে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে ? যদি আমরা সর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরো বাড়িয়া যাইবে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিরুত্তি হয় না. বরং যেমন অগ্নিতে ঘুত প্রক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ আরও বাডিতে থাকে, তদ্রূপ তাহারও বাসনার বুদ্ধি হইতে থাকে। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ-পুর বডমান্ত্র হওয়া—আর তাহা হইলেই বাসনা আরো বাভিতে থাকিবে। জগতের বিভিন্ন শান্তে পড়া যায়, স্বর্গেও অনেক তুষ্টুমি, অন্থায় হইয়া থাকে। স্বর্গে যাহারা যায়, তাহারাই যে খুব ভাল লোক, তাহা নহে আর তার পর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা কেবল ভোগবাসনা মাত্র। এইটী ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্বর্গে যাওয়া ত অতি ছোট কথা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কথা। আমি লক্ষপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব, এ ভাব যেরূপ, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তদ্ধেপ। এইরূপ স্বর্গ অনেক আছে কিন্তু ওগুলি না ছাড়িলে ধর্মা ও ভক্তির দারদেশে প্রবেশেরও অধিকার পাইবেন না।

## পঞ্চম অধ্যায়।

## প্রতীকের কয়েক**ী** দৃষ্ঠাস্ত।

প্রতীক' ও 'প্রতিমা'— তুইটা সংস্কৃত শব্দ।
আমর: এক্ষণে এই প্রতীক' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'প্রতীক' শব্দের অর্থ—অভিমুখী হওয়া,
সমীপবর্তী হওয়া। সকল দেশেই আপনারা উপাসনার নানাবিধ সোপান রহিযাছে, দেখিতে পাইবেন।
দৃষ্টাস্তত্বরূপ দেখুন, এই দেশে অনেক লোক আছেন,
বাঁহারা সাধুগণের প্রতিমা পূজা করেন, এমন অনেক
লোক আছেন, বাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ও
ভাবোদ্দীপক বস্তুবিশেষের উপাসনা করেন। আবার
অনেক লোক আছেন, বাঁহারা মসুস্থা অপেক্ষা উচ্চতর
বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর উপাসনা করেন আর তাঁহাদের
সংখ্যা দিন দিন অভি ক্রন্থবেগে বাড়িয়া যাইভেছে।
আমি পরলোকগত প্রেত-উপাসকদের কথা বলিভেছি।

প্রতীকোপাসনা---উহা
দারা মুক্তিলাভ
হয় না, ফলবিশেষ লাভ
হয়।

আমি পুস্তকপাঠে অবগত হইয়াছি যে, এখানে প্রায় ৮০ লক্ষ প্রেভোপাসক আছেন। তার পর আবার অপর কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা তদপেকা উচ্চতর প্রাণী অর্থাৎ দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্কিযোগ এই সকল বিভিন্ন সোপানগুলির কোন-টীতেই দোষারোপ করেন না, কিন্তু এই সমুদয় উপা-সনাগুলিকেই এক প্রতীকোপাসনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। এই সকল উপাসকগণ প্রকৃত পক্ষে ঈশরের উপাদনা করিতেছেন না. কিন্তু প্রতীক অর্থাৎ ঈশবের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করিতেছেন, এই সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায়ে ঈশ্বরের নিকট পঁলুছিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতীকোপাসনায় আমাদের मुक्तिलाভ रग्न ना, व्यामत्रा ८४ ८४ विस्मिर वख्नत्र काम-নায় উহাদের উপাসনা করি, উহাতে সেই সেই বিশেষ বস্তুই কেবল লাভ হইতে পারে। দৃষ্টাস্তম্বরূপ দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার পরলোকগত পূর্ববপুরুষ বা বন্ধুবান্ধবের উপাসনা করেন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে কতকগুলি শক্তি বা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই সকল বিশেষ বিশেষ উপাস্থ বস্তু হইতে যে বিশেষ বস্তু লাভ হয়,

তাহাকে বিতা অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান বলে, কিন্তু আমা-দের চরম লক্ষ্য মৃক্তি কেবল স্বয়ং ঈশ্বরের উপাসনা দারা লব্ধ হইয়া থাকে: বেদব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পশুত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে. স্বয়ং সগুণ ঈশ্বরও প্রতীক। সগুণ ঈশ্বর প্রতীক হইতে পারেন, কিন্তু প্রতীক, সগুণ বা নির্দ্ত ণ কোন প্রকার ঈশ্বর নহেন। উহাদিগকে ঈশ্বরূপে উপাসনা করা যায় না। অভএব লোকে যদি মনে করে যে, দেব, পূর্ববপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা পরলোকগত প্রেভরূপ বিভিন্ন প্রতীকসমূহের উপাসনা ঘারা তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিবে, তবে ইহা ভাহাদের মহাভ্রম। থুব জোর উহা দ্বারা ভাহার। কতকগুলি শক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ঈশরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই, উহাদের প্রত্যেকটীতেই ফল-বিশেষ লাভ হয়, আর যে ব্যক্তি আর বেশা কিছ বুৰে না, সে এই সকল প্ৰতীকোপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও কামনার সিদ্ধি লাভ করিবে। তার পর অনেক দিন ভোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর যুখন

সে মুক্তিলাভের জন্ম প্রস্তুত হইবে, তখন সে আপনা আপনিই এই সব প্রতীকোপাসনা ত্যাগ করিবে।

এই সকল বিভিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্যে পর-লোকগত বন্ধবান্ধব আত্মীয়গণের উপাসনাই সর্ববা-পেক্ষা সমাজে অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত ভ্রম, আমা-দের বন্ধবান্ধবগণের দেহের প্রতি ভালবাসা—এই মানবপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে এতদূর প্রবল যে, ভাঁহা-দের মৃত্যু হইলেও আমরা সর্ববদাই তাঁহাদিগের দেহ আবার দেখিতে অভিলাঘী হই—আমরা দেহের প্রতি এতদুর আসক্ত! আমরা ভূলিয়া যাই যে, যখন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, তখনই তাঁহাদের দেহ ক্রমা-গত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছিল—আর মৃত্যু হইলেই আমরা ভাবিয়া থাকি যে, তাঁহাদের দেহ অপরিণামী হইয়া গিয়াছে, স্বতরাং আমরা তাঁহাদিগকে তক্ষপ দেখিব। শুধু তাহাই নহে, আমার যদি কোন বন্ধু বা পুত্র জীবদশায়—অভিশয় দুষ্টপ্রকৃতি ছিল— এরপ হয়, তথাপি তাহার মৃত্যু ইইবামাত্র আমরা মনে করিতে থাকি, তাহার মত সাধু, তাহার মত দেব-প্রকৃতিক লোক আর জগতে কেহ নাই—ভাহাকে

পরলোকগত আত্মীয়-বান্ধবের উপাসনা এক-প্রকার প্রতী-কোপাসনা। ভখন আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর করিয়া তুলি। ভারতে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার নিম্নে সমাধিস্থ করে ও তাহার উপরে মন্দির নির্মাণ করিয়া থাকে এবং দেই শিশুটীই সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া থাকে। সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্ম্ম থুব প্রচলিত এবং এমনও দার্শনিকের অভাব নাই, যাঁহাদের মতে ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল। অবশ্য তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারেন না।

যাহা হউক, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে
যে, এই প্রতীকপূজা আমাদিগকে কখনই মুক্তি দিতে
পারে না। দিতীয়তঃ, ইহাতে বিশেষ বিপদাশকা
আছে। বিপদাশকা এই যে, এই প্রতীক বা সমীপকারী সোপান পরম্পরা যতক্ষণ পর্যান্ত আর একটী
আগামী সোপানে উপস্থিত হইবার সহায়তা করে,
ভতক্ষণ উহারা দোষাবহ নহে, বরং উপকারী, কিন্তু
আমাদের মধ্যে শতকরা নিরনববই জন লোক সারা
জীবন প্রতীকোপাসনায়ই লাগিয়া থাকি। একটা
চার্চের ভিতর জন্মান ভাল, কিন্তু চার্চেচ থাকিতে
বাকিতেই মরা ভাল নয়। স্পষ্টতর ভাষায় বলিতে গেলে

প্রতীকোপাসনায় বিপদাপদা — উহাতেই
আবদ্ধ না
থাকিয়া উহার
সহায়তা লইয়া
চরমাবস্থায়
প্রেটিগুবার
চেগ্রা করিতে
হুইবে।

বলিতে হয়. এমন কোন সম্প্রদায়ে জন্মান ভাল, যাহার মধ্যে কোন বিশেষ সাধনপ্রণালী প্রচলিত— উহাতে আমাদের অভান্তরীণ ভাবসমহ জাগ্রত হইবার সহায়তা হয়. কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই কলে সম্প্রদায়ের সঙ্কার্ণভাব অবলম্বন করিয়াই মরিয়া যাই আমরা উহার সঙ্গার্ণ গণ্ডী ছাডাইয়া কখন উন্নত হইতে—নিজ ভাবের বিকাশসাধন করিতে— পারি না। এই সকল প্রতীকোপাসনায় ইহাই প্রবল বিপদাশক্ষা! লোকে আপনাদের নিকট বলিবে যে. এঞ্চল সোপান্যাত্র—এই সকল সোপানের মধ্য দিয়া ভাহারা অগ্রসর হইতেচে: কিন্তু যখন তাহারা বৃদ্ধ হয়, তখনও তাহারা সেই সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে, দেখা যায়। যদি কোন যুবক চার্চেচ না যায়, তবে সে নিন্দাৰ্হ: কিন্তু যদি কোন বুদ্ধ চাৰ্চেচ গমন করে, সেও তজ্ঞ নিন্দার্হ: তাহার আর এই ছেলেখেলায় ত কোন প্রয়োজন নাই, চার্চ্চ তাহার পক্ষে উহাপেক্ষা উচ্চতর বস্ত্রলাভের সহায়স্বরূপ হওয়া উচিত ছিল। তাহার আর এই সব প্র<mark>তীক.</mark> প্রতিমা ও প্রবর্ত্তকের অস্তর্প্তের কর্ম্মকাণ্ডে কি প্রয়োজন ?

প্রতাকোপাসনার আর এক প্রবল-প্রবলতম-রূপ—শাস্ত্রোপাসনা। সকল দেশেই আপনারা দেখিবেন. গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা ভগবান অবতীর্ণ এর বা শামে-হইয়া মানবরূপ পরিগ্রহ করেন—বিশ্বাস করিয়া থাকে. কিন্ত তাহাদের মতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদাস্থায়ী চলিতে হইবে—আর যদি—ভাঁহার উপদেশ বেদাসুযায়ী না হয়, তবে তাহার৷ সেই উপ-দেশ গ্রহণ করিবে না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বুদ্ধের পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাস। করেন, যদি তোমরা বুদ্ধের পূজা কর, তাহার উপদেশাবলি গ্রহণ কর না কেন 🤊 তাহারা বলিবে, তাহার কারণ—বুদ্ধের উপদেশে বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে। গ্রন্থে পাসনা শস্তোপাসনার বা তাৎপর্যা এইরূপ। একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যভ খুসি মিথ্যা বল না কেন, কিছই দোষ নাই ৷ ভারতে যদি আমি কোন নুতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি. আর যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতেছি— এইরূপ ভাবে ঐ সত্য প্রচার করিতে যাই, কেহই

**ए**ड्डाइ (भास-স্মৃত্

আমার কথা শুনিতে আসিবে না কিন্তু যদি আমি বেদ হইতে কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জুয়াচুরি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি, উহার যুক্তিসঙ্গত যে অর্থ হয়. তাহা উড়াইয়া দিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তবে আহাম্মকেরা দলে দলে আসিয়া আমায় অমুসরণ করিবে। তার পর আবার কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা এক মন্তুত রকমের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রীষ্টানগণ ভয় পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, আমরা যাহা প্রচার করিতেছি. যীশু খ্রীষ্টেরও সেই মত ছিল—আর যত আহাম্মকেরা তাঁহাদের দলে মিশিয়া থাকে। বেদে বা বাইবেলে যদি না পাওয়া যায়. ভবে এমন নুতন জিনিষ লোকে লইতেই চায় না। স্নায়ুসমূহ যে ভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই দিকে যাইতেই চায়। যখন আপনারা কোন নৃতন বিষয় শুনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন—ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। অস্থান্ত বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সভ্য হয়, চিন্তা ভাবাদি সম্বন্ধে এ কথা আরো বিশেষ-ভাবে সভ্য। মন দাগা বুলাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে,

স্থতরাং কোন প্রকার নূতন ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অতি ভয়ানক, অতি কঠিন; স্থতরাং সেই ভাবটীকে সেই 'দাগার' খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি। লোককে কোন মতে লওয়াইবার এ উত্তম নীতি বা কোশল বটে, কিন্তু ইহা যথার্থ ভায়ামুগত নহে। এই সব সংস্কারকগণ আর আপনারা ঘাঁহাদিগকে উদারমতাবলম্বা প্রচারক বলেন, তাঁহারা—আজকাল জানিয়া শুনিয়া কি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা শাল্তের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেরূপ অর্থ হয় না, কিন্তু তাঁহারা যদি তাহা প্রচার না করেন, কেইই তাঁহাদের কথা শুনিতে আদিবে না। গ্রীষ্টীয় বৈজ্ঞানিকদের \* মতে

<sup>\*</sup> Christian Scientists:—মার্কিনদেশীয় একটা প্রবল সম্প্রদায়ের নাম। মিসেস ব্রভি নামা মার্কিন-মহিলা এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। ইহাদের মতে জড়, রোগ. হু:খ, পাপ প্রভৃতি মনের ভ্রম মাত্র। আমাদের কোন রোগ নাই, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলে আমরা সর্ব-প্রকার রোগমুক্ত হইব। ইহারা বলেন, আমরা গ্রাষ্টের মত প্রকৃতভাবে অফুসরণ করিতেছি। স্থতরাং তিনি মেরূপে রোগীকে অলোকিক উপায়ে রোগমুক্ত করিতেন, আমরাও তাহা করিতে সমর্ব।

যীশু একজন মস্ত আরোগ্যকারী ছিলেন, প্রেততত্ত্ব-বাদীদের মতে তিনি একজন মস্ত ভৃতুড়ে ছিলেন, আর থিওজফিফাদের মতে একজন মহাত্মা ছিলেন। শাল্লের এক বাকা হইতেই এই সব বিভিন্ন অর্থ বাহিক করিতে হইবে! ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সদেক সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্যান্তর্গত 'সং' শব্দের অর্থ বিভিন্ন বাদিগণ বিভিন্নরূপ করিয়া-পরমাণুবাদিগণ বলেন, সৎ শব্দের অর্থ পরমাণু, আর ঐ পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হই-য়াছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শৃন্য-বাদীরা বলেন, সৎ শব্দের অর্থ শৃন্য, আর এই শৃন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরবাদিগণ वर्तन, উश्वत वर्श क्रेश्वत, व्यावात व्यक्तिवानीता वर्तन উহার অর্থ সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা, আর সকলেই ঐ এক শান্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন !

প্রস্থোপাসনায় এই সব দোষ, তবে উহার একটা ব্রুণ। মস্ত গুণও আছে—উহাতে একটা ক্লোর আনিয়া দেয়। যে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের এক এক থানি গ্রন্থ

উহার গুণ।

আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অ্যান্য সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেছ পারসীদের কথা শুনিয়াছেন। ইহারা প্রাচীন পারস্থাবাসী-এক সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটী ছিল। আরাবেরা ইহাদিগের অধিকাংশকে পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ লইয়া পলাইল-- আর সেই ধর্মগ্রন্থ-বলেই তাহার। এখনও বাঁচিয়া আছে। শাস্ত ভগ্-বানের সম্পূর্ণ প্রভাক্ষ মূর্ত্তি। য়াহুদীদের কথা ভাবিয়া দেখন। যদি তাঁহাদের একখানি ধত্যগ্রন্থ না থাকিত. তাঁহারা জগতে কোঝায় মিলাইয়া যাইতেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। অতি ভয়ানক অত্যাচারেও তালমুদ ( Talmud ) তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থের ইহাই একটা বিশেষ স্থবিধা যে. উহা সমুদয় ভাবগুলিকে লইয়া মনোহর প্রত্যক্ষ আকারে লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে আরু সর্বব-প্রকার প্রতিমার মধ্যে উহার বাবহার সর্ববাপেকা স্থবিধাজনক। বেদীর উপর এ খোনি গ্রান্থ রাথন---সকলেই উহা দেখিবে—একখনি ভাল গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহা পড়িবে। আমাকে বোধ হয় আপনারা

কতকটা পক্ষপাতী বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থের দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইরাছে। এই যে নানা প্রকারের মতামত দেখা যায়, তাহার জন্ম এই সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামত সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে আর গ্রন্থসকলই কেবল জগতে যত প্রকার অভ্যাচার ও গোঁড়ামী চলিয়াছে, তাহাদের জন্ম দায়ী। বর্ত্তমান কালে গ্রন্থসমূহই সর্বত্র মিথ্যাবদীর সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া থাকি!

প্ৰতিমা।

ভার পর প্রতিমার সম্বন্ধে—প্রতিমার উপযোগিতা
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে—সমগ্র জগতে
আপনারা কোন না কোন আকারে প্রতিমার ব্যবহার
দেখিতে পাইবেন। কতকগুলি ব্যক্তি মানবাকার
প্রতিমার অর্চনা করিয়া থাকে আর আমার বিবেচনায়
উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা। আমার যদি প্রতিমাপূজার প্রয়োজন হয়, তবে আমি পশাকৃতি, গৃহাকৃতি
বা অন্য কোন আকৃতি প্রতিমা না করিয়া বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব। এক সম্প্রদায় মনে
করেন, এই প্রতিমাটীই ঠিক ঠিক প্রতিমা; অপরে

भत्न करतन, উश ठिक नग्न । श्रीष्ट्रीयान मत्न करतन. স্থির ঘুতুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু হিন্দুদের মতামুসারে তিনি যে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও কুসংস্কারাত্মক। য়াছণীরা মনে করেন যে, জুই দিকে তুইদেবদূত উপবিষ্ট—সিন্দুকের আকৃতি একটী প্রতিমা নির্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই. কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন প্রতিমা গঠিত হয়, তবে উহা ঘোরতর দোষাবহ। মুসল-শানেরা মনে করেন যে, ভাঁহাদের প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া কাবানামক কৃষ্ণপ্রস্তর-যুক্ত মন্দিরটীর আকৃতি চিন্তা করিতে চেম্টা করা যায়, ভাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু ঢার্চ্চের আকৃতি ভাবি-লেই তাহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপুদায় এইরূপ সোঁডামী আদিবার আশঙ্কারূপ দোষ বিগুমান। তথাপি প্রতিমাপূজা প্রভৃতি সমুদয়ই ধর্ম্মের চরমা-বস্তায় আরোহণের আবশ্যকীয় সোপানাবলি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই **फिटलरे** हिलार ना। किवल भाष्यत (गाँछामी ना ক্রিয়া আমরা নিজেরা যথার্থ কি বিশাস করি, তাহা

স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া বর্ম্মকে প্রতাক উপলব্ধি করিতে ১ইবে। ভাবিতে হইবে। আপনি নিজে কি প্রত্যক্ষ অমুভব করিয়াছেন, ইহাই প্রশ্ন। ঈশা, মুশা, বৃদ্ধ এই এই করিয়াছিলেন বলিলে কি ভটাবে—যত্তিন না আমবা নিজেরাও সেঞ্চলি জীবনে পরিণত করিতেছি। আপনি যদি একটা যরের দরকা বন্ধ করিয়া মুশা এই খাইয়া-ছিলেন বলিয়া চিন্তা করেন, ভাহাতে ত আপনার পেট ভরিবে না-এইরূপ মশার এই এই মত ছিল জানি-লেই আর আপনার উদ্ধার ইইবে না। এ সকল বিষয়ে আমার মত অভিশয় উদার। কখন কখন আমার মনে হয়় যথন এই সব প্রাচীন আচার্য্যগণের সহিত আমার মত মিলিতেছে, তখন আমার মত অবশ্যই সতা, আবার বখন কখন ভাবি, আমার সঙ্গে যখন তাঁহাদের মত মিলিতেছে, তখন তাঁহাদের মত ঠিক। আমি আপন'দের সকলকে এরপ স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করিতে বলি। এই সমস্ত বিশুদ্ধসভাব আচার্যাগণের গোঁডা হইবেন না। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভক্তিভান্ধা বৰুন, কিন্তু ধর্মটাকে একটা স্বাধীন গবে-ষণার বস্তু বলিয়া দৃষ্টি করুন। তাঁহারা যেমন নিজেরা চেষ্টা করিয়া জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও তক্রপ নিজের নিজের জন্ম চেষ্টাঃ করিয়া জ্ঞানালোক লাভ করিতে হইবে। তাঁহারা জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের তৃপ্তি হইবে না। আপনাদিগকে বাইবেল হইতে হইবে; বাইবেলকে পথের আলোকস্বরূপ, পথপ্রদর্শক স্তম্ভ বা নিদর্শনস্বরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা করা ছাড়া উহার অমুসরণ করিতে হইবে না।

উহাদের মূলা ঐ পর্যাস্ত, কিন্তু প্রতিমাপুজাদি অত্যাবশ্যক। আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা কোনরূপ চিন্তা করিবার চেন্টা করিয়া দেখিবেন। আপনারা দেখিবেন, আপনারা মনে মনে মৃত্তি গঠন না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। চুই প্রকার ব্যক্তির মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজন হয় না – নরপশু, যে ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না, আর সিদ্ধ পুরুষ, যিনি এই সকল সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা যতদিন এই চুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, তত-দিন আমাদের ভিতরে বাহিরে কোন না কোনরূপ আদর্শ বা মূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহা কোন পরলোকগত মানব হইতে পারে অথবা কোন জীবিত নর বা নারী হইতে পারে। ইহা অবশ্য ব্যক্তির উপর দেহের উপর আসক্তি আর ইহা থুবই স্বাভাবিক।

্গতিমা**প্জা**র অভ্যাবগ্যক্ত আমাদের স্বভাবই এই যে, আমরা সৃক্ষাকে সুলে পরিণত করিয়া থাকি। যদি আমরাই এইরূপ সৃক্ষ হইতে স্থুল না হইব, ভবে আমরা এখানে এরূপ অবস্থায় রহিয়াছি কেন ? আমরা স্থূলভাবাপন্ন আত্মা আর সেই কারণেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। স্থতরাং মূর্ত্তিই যেমন আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে, মূর্ত্তির সহায়তায়ই আমরা ইহার বাহিরে যাইব। ইহা হোমিওপ্যাথিক সদৃশ চিকিৎসার মত— বিষস্ত বিষমৌষধং'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম বিষয়সমূহের দিকে গিয়া আমাদিগকে মানুষভাবাপন্ন করিয়াছে, আর মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন, আমরা সাকার পুরুষ-সমূহের উপাসনা করিতে বাধ্য। বলা খুব সহজ বটে. সাকারের উপর আসক্ত হইও না, কিন্তু আপনারা দেখিবেন, যে একথা বলে, সেই ব্যক্তিই সাকারের উপর ঘোরতর আসক্ত-ভাহার বিশেষ বিশেষ নর-নারার উপর তীব্র আসক্তি—তাহারা মরিয়া গেলেও তাহাদের প্রতি তাহার আসন্তি যায় না—স্বভরাং মৃত্যুর পরেও সে তাহাদের অনুসরণেচ্ছ ক। ইহার নামই পুতুলপূজা: ইহাই পুতুলপূজার বীজ, মূল কারণ; আর যদি কারণই রহিল, ভবে কোন না

আসল 'পুতুল-পূজা' কি !

কোন আকারে মূর্ত্তিপূজা থাকিবেই থাকিবে। কোন জীবিত মন্দপ্রকৃতি নর বা নারীর উপর আসক্তি অপেক্ষা গ্রীষ্ট বা বুদ্ধের প্রতিমার উপর আসক্তি থাকা - টান থাকা-কি ভাল নয় ? পাশ্চাত্যদেশীয়েরা বলিয়া থাকে, মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ—কিন্ত তাহারা একটা ত্রীলোকের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ভাহাকে, 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলোক, তুমি আমার নয়নের আলো, তুমি আমার আত্মা' এই সব অনায়াসে বলিতে পারে। তাহাদের যদি চার পা থাকিত, তবে চার পায়ের হাঁটু গাড়িয়া বসিত! ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ম্বণিত পৌত্তলিকতা! পশুরা ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে! একটা দ্রীলোককে আমার প্রাণ, আমার আত্মা বলার মানে কি ? এভাব ত তুদিনের বেশী থাকে না-এ কেবল দ্রীপুরুষের দৈহিক আসক্তি মাত্র। তা যদি না হইবে, তবে পুরুষ পুরুষের নিকট ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসে না কেন ? পশুগণের মধ্যে যে কাম দেখিতে পান, উহাও সেই কামবৃত্তি—কেবল একরাশ ফুলচাপা দেওয়া মাত্র। কবিরা উহার একটা স্থন্দর নামকরণ করিয়া উহার উপর আতর

গোলাপজল ছড়া দেন—তাহা হইলেও উহা কাম ছাড়া আর কিছুই নহে। লোকজিৎ জিন বুজের মূর্ত্তির সমক্ষে এরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তুমিই আমার জীবনস্বরূপ বলা কি উহাপেক্ষা ভাল নহে ? আমি কোন স্ত্রীলোকের সমূধে হাঁটু না গাড়িয়া বরং শত শত বার এইরূপ অনুষ্ঠান করিব।

আর এক প্রকার প্রতীক আছে—পাশ্চাত্য দেশে ঐরপ প্রতীকোপাসনার অন্তিত্ব নাই, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে উহার উল্লেখ আছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মনকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন বহুকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন—আর ঐ সমুদয় উপাসনাগুলির প্রত্যেকটাই ভগবৎপ্রাপ্তির এক একটা সোপানম্বরূপ —প্রত্যেকটীতেই তাঁহার কিছু না কিছু নিকটে পৌছা-ইয়া দেয়। অকুন্ধতীদর্শন স্থায়ের দ্বারা শান্তে এই তন্ত্রটী অতি স্থন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। অরুশ্ধতী অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে প্রথমে উহার নিকটবন্তী একটী থুব বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়। তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ একটী কুত্রতর নক্ষত্র—ভার পর তদপেকা

অরুক্তীদর্শন গ্রারে
প্রতীক ও
প্রতিমাপূজার
উপবোগিতা
ও উদ্দেশ্য
ব্যাখ্যা—
মূর্তিতে
ঈশ্বরারোপ
করার উপকারিতা—
ঈশ্বর মূর্ত্তি
আরোপ
দোব।

ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে অতি ক্ষুদ্রতম অরু-ক্ষতী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপে এই সকল বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমায় মানবকে ক্রমে সেই সৃক্ষা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করাইয়া থাকে। বুদ্ধ ও গ্রীষ্টের উপাসনা—এ সবই প্রতীকোপাসনা—ইহাতে মানবকে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার সমীপে পঁহুছিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধ ও গ্রীফের উপাসনায় কোন ব্যক্তির মুক্তি হইতে পারে না, তাঁহাকে উহা অভিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যীপে গ্রীষ্টের ভিতর ঈশবের প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু কেবল ঈশরই আমাদিগকে মুক্তিদানে সমর্থ। অবশ্য এমন অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁহাদের মতে ইঁহারা প্রতীক নহেন, ইঁহা-দিগকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমরা এই সমুদয় বিভিন্ন প্রতীক, এই সমুদয় সোপানপরম্পরা গ্রহণ করিতে পারি. তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে কিন্ত যদি এই সব প্রতীকোপাসনার সময় আমরা মনে করি, আমরা ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি. তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমে পড়িব। যদি কোন ব্যক্তি যীশুগ্রীষ্টের উপাসনা করেন ও মনে করেন,

তিনি উহা দারাই মুক্ত হইবেন, তিনি সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। যদি কেহ মনে করে যে, ভুত প্রেতের উপাসনা করিয়া বা কোন মূর্ত্তি পূজা করিয়া তাহার মুক্তি হইবে, তবে সে সম্পূর্ণ ভাস্ত। তবে যদি আপনি মূর্ত্তিটা ভূলিয়া তম্মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পারেন, তবে আপনি যে কোন বস্তর ভিতর ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাহাকে উপা-সনা করিতে পারেন। ঈশ্বরে অস্থ্য কিছু আরোপ করিবেন না, কিন্ত যে কোন বঙ্গতে ইচ্ছা ঈশ্বরারোপ করিতে পারেন। একটা বিডালের মধ্যে আপনি ঈশবের উপাসনা করিতে পারেন। বিভালের বিভালত্ব ভুলিতে পারিলেই আর কোন গোল নাই, কারণ, তাঁহা হইতেই সমুদয় আসিয়াছে। তিনিই সব। আমরা একখানি চিত্রকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে ঐ চিত্ররূপে উপাসনা করিলে চলিবে না। চিত্রে ঈশ্বরারোপে কোন দোষ নাই, কিন্তু চিত্রকেই ঈশ্বর মনে করায় দোষ আছে। বিভালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন—সে ত থুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদাশকা নাই। কিন্তু বিড়ালরপী ঈশ্বর প্রতীক মাত্র। প্রথমোক্তটী ভগবানের যথার্থ উপা-সনা ৷

তার পর ভক্তিযোগে প্রধান বিচার্যা—শব্দ-শক্তি। আমরা সে দিন আচার্যোর **সম্বন্ধে আলো**-চনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে ভক্তিযোগের অন্তর্গত নামশক্তির আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগৎ নামরূপাতাক। হয় উহা নাম ও রূপের সমষ্টি-স্বরূপ অথবা উহা কেবল নাম মাত্র এবং উহার রূপ কেবল একটা মনোময় মূর্ত্তি মাত্র। স্থভরাং কলে এই দাঁড়াইতেছে যে, এমন কিছুই নাই, যাহা নামরূপাতাক নহে। আমরা সকলেই বিশ্বাস কবি যে. ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু যখনই আমরা ভাঁহার চিন্তা করিতে যাই, তখনই তাঁহাকে নামরূপযুক্ত ভাবিতে হয়। চিত্ত যেন একটা স্থির হ্রদের তুলা, <sub>শক্তির দার্শনিক</sub> চিন্তাসমূহ যেন ঐ চিত্তহ্রদের তরঙ্গস্বরূপ আর এই সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব-প্রণালীকেই নামরূপ কহে। নামরূপ ব্যতীত কোন তরক্তই উঠিতে পারে না। যাহা একরূপ মাত্র, তাহাকে চিন্তা করিতে পারা যায় না। উহা অবশ্যই চিন্তার সতীত বস্তু হইবে, কিন্তু যথনই উহা চিন্তা ও জড়-পদার্থের আকার ধারণ করে, তখনই উহার অবশ্যই নামরূপ আসিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে পুথক্

931

করিতে পারি না। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর শব্দ হইতে এই জগদুক্ষাণ্ড স্জন করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানগণের যে একটা মত আছে, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে. সংস্কৃত ভাষায় উহার নামই শব্দব্রহ্মবাদ। উহা একটী প্রাচীন ভারতীয় মত, ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ কর্ত্তক ঐ মত আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হয় এবং তথায় ঐ মত প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে তথায় শব্দব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দ হইতে সমুদয় স্থষ্টি করিয়াছিলেন, একথার গভীর অর্থ আছে। ঈশর স্বয়ং যখন নিরাকার, তখন কিরুপে এই সকল আকৃতির উৎপত্তি হইল, কিরুপে স্পৃষ্টি হইল, তৎসম্বন্ধে ইহা বাতীত আর উত্তম ব্যাখ্যা হইতে পারে না। স্থাই শব্দের অর্থ—বাহির করা— বিস্তার করা। স্থুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন, এ আহাম্মকি কথার অর্থ কি ? জগৎ ঈশ্বর হইতে নির্গত হইয়াছে। তিনিই জগ-দ্রূপে পরিণত হন, আর সমুদয়ই তাঁহাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, আবার বাহির হয়, আবার প্রত্যাবৃত্ত হয়। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিবে। আমরা দেখি-

য়াছি, আমাদের মন হইতে যে কোন ভাবের স্থষ্টি হয়, তাহা নামরূপ ব্যতীত হইতে পারে না। মনে করুন, আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির রহিয়াছে, উহা সম্পূর্ণ চিন্তাহীন রহিয়াছে। যখনই চিন্তার আরম্ভ হইবে, উহা অমনি নাম ও রূপকে আশ্রয় করিতে থাকিবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবেরই একটা নির্দ্ধিষ্ট নাম ও একটা নির্দ্ধিষ্ট রূপ আছে। স্তুতরাং স্বপ্তি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনস্তুকাল ধরিয়া নামরূপের সহিত জডিত। অতএব আমরা দেখিতে পাই, মানুষের যত প্রকার ভাব আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহার প্রতিরূপ একটী নাম वा भक्त व्यवश्रह शांकित्व। छाहाह यिन हहेन, छत्व যেমন আপনার দেহ আপনার মনের বহির্দেশ বা স্থল বিকাশস্ত্রপ, তদ্রপ এই জগদুক্ষাগুও মনেরই বিকাশস্বরূপ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। আরও ইহা যদি সতা হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তবে যদি আপনি একটা পরমাণুর গঠনপ্রণালী জানিতে পারেন. তবে সমগ্র জগতের গঠনপ্রণালীই জানিতে পারিবেন। আপনাদের নিজেদের শরীরের বাহ্য বা স্থুল ভাগ এই স্থুল দেহ

আর চিস্তা বা ভাব উহারই আভ্যন্তরিক সৃক্ষাতর ভাগ মাত্র। আপনারা ইহার দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই দেখিতে পাইতে পারেন। কোন ব্যক্তির মস্তিষ যখন বিশুখল হয়, তাহার চিন্তা বা ভাবসমূহও অমনি বিশৃষ্থল হইতে থাকে। কারণ, ঐ ছুইটা একই বস্তু—এক বস্তুরই স্থুল ও সূক্ষ্ম ভাগ মাত্র। মন ও ভূত বলিয়া তুইটী পুথক্ পদার্থ নাই। ৪০ মাইল উচ্চ বায়ুমগুলের কথা ধরুন। এই বায়ু-মগুলের যতই উদ্ধদেশে যাওয়া যায়, ততই <mark>উহা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। এই দেহ সম্বন্ধে</mark>ও তজ্ঞপ। মন ও দেহ একই বস্তু—এক বস্তুই যেন সৃক্ষা ও স্থুলভাবে স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে। (फ्ट्रिंग) (यन नर्थत्र भठ। नथ कांग्रिंग) (फलून, আবার নথ হইবে। বস্তু যতই সূক্ষ্মতর হয়, তাহা ততই অধিক স্বায়ী হয়, সর্ববকালেই ইহার সত্যতা দেখা যায় : আবার যতই স্থূলতর হয়, ততই অস্থায়া হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতেছি. রূপ স্থূলতর, নাম সূক্ষ্মতর। ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটী কিম্ব একই বস্তু—একেই তিন, তিনেই এক —একই বস্তুর ত্রিবিধ রূপ। সৃক্ষাতর, কিঞ্চিৎ ষনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। একটা থাকিলেই অপরগুলিও থাকিবেই। যেখানে নাম, সেখানেই রূপ ও ভাব বর্ত্তমান। স্তুতরাং সহজেই ইহা প্রতীত হইতেছে যে. এই দেহ যে নিয়মে নির্মিত. এই ব্রহ্মাণ্ডও যদি সেই একই নিয়মে নির্দ্মিত হয়. তবে ইহাতেও নাম, রূপ ও ভাব এই তিনটী জিনিষ অবশা থাকিবে। ঐ ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষাত্রম অংশ, উহাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সঞ্চালিনী শক্তি এবং উহাকেই ঈশ্বর বলে। আমাদের দেহের অন্তরালস্থ ভাবকে আত্মা এবং জগতের অন্তরালস্থ ভাবকে ঈশ্বর বলে। তার পরই নাম এবং সর্বব-শেষে রূপ—যাহা আমরা দর্শন স্পর্শন করিয়া থাকি। যেমন আপনি একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটা কুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ. আপনার দেহের একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে. আবার তাহার 'দেবদত্ত' বা 'অনসূয়া' প্রভৃতি স্ত্রীপুংবাচক বিভিন্ন নাম আছে, তাহার পশ্চাতে আবার ভাব অর্থাৎ যে চিন্তা বা ভাবসমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নির্ম্মিত – তাহা রহিয়াছে: তদ্রেপ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অস্তরালে নাম রহিয়াছে—আর সেই নাম

হইতেই এই বহিৰ্জগৎ সৃষ্ট বা বহিৰ্গত হইয়াছে। সকল ধর্ম্ম এই নামকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। বাইবেলে লিখিত আছে,—'আদিতে শব্দ ছিলেন, সেই শব্দ ঈশবের সহিত যুক্ত ছিলেন, সেই শব্দই ঈশর।' সেই নাম হইতে রূপের প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই নামের অন্তরালে ঈশর আছেন। এই সর্বব্যাপী ভাব বা জ্ঞানকে সাংখ্যের৷ মহৎ আখ্যা প্রদান করেন। এই নাম কি ? আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত—আমি ত ইহার ভিতর কোন দোষ দেখিতে পাই না। সমগ্র জগৎ সমপ্রকৃতিক, আর আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া-ছেন যে, সমগ্র জগৎ যে সকল উপাদানে নির্দ্মিত, প্রত্যেক পরমাণুও সেই উপাদানে নির্দ্মিত। আপ-নারা যদি এক তাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারেন. তবে সমগ্র ব্রহ্মাঞ্চকেই জানিতে পারিবেন। সমগ্র জগৎকে জানিতে হইলে কেবল একটুখানি মাটি লইয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই হইবে। ষদি আপনারা একটা টেবিলকে সম্পূর্ণরূপে—-উহার সর্ববপ্রকার ভাব লইয়া—জানিতে পারেন, তাহা

হইলে আপনারা সমগ্র জগৎটাকে জানিতে পারিবেন। মানুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ প্রতিনিধি
স্বরূপ—মানুষ স্বয়ংই কুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। স্কুতরাং
মানুষের মধ্যে আমরা রূপ দেখিতে পাই, তাহার
পশ্চাতে নাম, তৎপশ্চাতে ভাব—অর্থাৎ মননকারী পুরুষ—বহিয়াছেন। স্কুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডও
অবশ্যই সেই একই নিয়মে নির্মিত হইবে। প্রশ্ন
এই, নাম কি ? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ—
ত । প্রাচীন ঈজিপ্টবাসিগণও তাহাই বিশ্বাস করিত।

'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতং।' 'যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব —তাহা ওঁ।'

'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকাক্ষরং পরং। ওমিত্যেকাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচছতি তস্থা তৎ॥' 'ওঁ এই অক্ষরই ব্রহ্ম, ওঁ এই অক্ষরই—শ্রেষ্ঠ। ওঁ এই অক্ষরের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।'

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলা হইল।

ওকার ব্যতীত

একণে আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ওঙ্কার সমগ্র জগতের সমষ্ট্রিভাব বা ঈশ্বরের নাম। উহা বহির্জগৎ ও ঈশর এই উভয়ের যেন মধাভাগে অবস্থিত। উহা উভয়েরই বাচক বা প্রতিনিধিম্বরূপ। কিন্ত সমগ্র জগৎকে সমষ্ট্রিভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যথা স্পর্শ, রূপ, রুস ইতাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রত্যেক স্থলেই এই ব্রহ্মাগুটীকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ **লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড রূপে দৃষ্টি** কর। যাইতে পারে আর এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটীই স্বয়ং এক একটা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইনে এবং প্রত্যেকটারই বিভিন্ন নামরূপ ও তাহাদের অন্তরালে একটা ভাব থাকিবে। এই সম্ভরালবর্তী ভাব-গুলিই এই সব প্রতীক। আর প্রত্যেক প্রতীকের এক একটা নাম আছে। এইরূপ নাম বা পবিত্র শব্দ অনেক আছে, আর ভক্তিযোগীরা বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই ত নামের দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল--

এক্ষণে উহার সাধনে ফল কি, ইহাই বিচার্যা। এই সব নামের একরূপ অনস্ত শক্তি আছে। কেবল এ শব্দ গুলির উচ্চারণেই আমরা সমুদয় বাঞ্চিত <sup>নাম সাধনের</sup> বস্তু লাভ করিতে পারি, আমরা সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও চুটী জিনিষের প্রয়োজন। 'आक्टर्यावका कुनलाश्मा नका।' 'छक़त अलो-কিক **শক্তিসম্পন্ন** এবং শিষোরও তদ্রপ হওয়া প্রয়োজন। এই নাম এমন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া চাই, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে উহা পাইয়াছেন। যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরু হইতে শিষে মাধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ আসিতেছে আর গুরু-পরম্পরাক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন থাকে আর উহার পুনঃ পুনঃ জপে উহা প্রায় অনন্তশক্তি-সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ শব্দ বা নাম পাওয়া যায়, ভাঁহাকে গুরু আর যিনি পান, তাঁহাকে শিষ্য বলে। যদি বিধিপূর্বক এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে আর ভক্তিযোগের কিছু করিবার অবশিষ্ট রহিল না। কেবল ঐ মন্তের বার বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতম অবস্থা আসিবে।

'নাম্বামকারি বহুধা নিজসর্ববশক্তি-স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব ক্কপা ভগবন্ মমাপি তুর্দ্দিবমেবমীদৃশমিহাজনি নামুরাগঃ॥'

'হে ভগবন্, আপনার কত নাম রহিয়াছে।
আপনি জ্ঞানেন, উহাদের প্রত্যেকের কি তাৎপর্য্য।
সব নামগুলিই আপনার। প্রত্যেক নামেই আপনার
অনস্তশক্তি রহিয়াছে। এই সকল নাম উচ্চারণের
কোন নির্দিষ্ট দেশ কালও নাই —কারণ, সব কালই
শুদ্ধ ও সব স্থানই শুদ্ধ। আপনি এত সহজলভ্যা,
আপনি এমন দ্য়াময়। আমি অতি ছুর্ভাগ্য যে,
আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না।'

## सर्क जाशाध

হিন্দুদের ইফসম্বন্ধীয় মতবাদসম্বন্ধে পূর্বব বক্তু-তায়ই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি আশা করি ঐ বিষয়টী আপনারা বিশেষ যতুসহকারে আলোচনা করিবেন: কারণ, ইন্টনিষ্ঠাসম্বন্ধে ঠিক ঠিক বুঝিলে সকলের চরম আমর। জগতের বিভিন্ন ধর্মসমূহের যথার্থ তাৎপর্যা । ইংলেও উহাতে বুঝিতে পারিব। 'ইফ্র' শব্দটী ইষ্ধাতু হইতে **সিদ্ধ হইয়াছে—উহার অর্থ ইচ্ছা করা, মনোনী** ত করা। সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মানবের চরম লক্ষ্য একই—মুক্তিলাভ ও সর্ববত্বঃখ-নিবুত্তি। যেখানেই কোন প্রকার ধর্ম বিদ্যমান. তথায়ই কোন না কোন আকারে এই মুক্তি-বাসনা ও তুঃখনিবৃত্তি রূপ ভাবদ্বয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য ধর্ম্মের নিম্নাঙ্গসমূহে ঐ ভাবগুলি তত স্পাইক্রপে দেখা যায় না বটে, কিন্তু স্বস্পাইট হউক আর অস্পাষ্টই হউক, আমরা সকলেই ঐ

छेशाय नाना।

চরম লক্ষোর দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সকলেই তঃখের হাত-প্রতিদিন আমরা যে তঃখ ভোগ করিতেছি, তাহার হাত-এডাইতে চাই, আর আমরা সকলেই স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভের— দৈহিক, মানসিক ও আধাাত্মিক স্বাধীনতা লাভের -চেম্টা করিতেছি। সমগ্র জগতের সমুদয় কার্য্যের মূলেই ঐ ত্রঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিলাভের চেষ্টা। কিন্তু যদিও সকলের গমাস্থান এক. তথাপি উহাতে পঁকছিবার উপায় নানা, আর আমাদের প্রকৃতির ভিন্নতা ও বিশেষত্ব অমুষায়ী এই সকল বিভিন্ন পথ বা উপায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। কাহারও প্রকৃতি ভাবপ্রধান, কাহারও জ্ঞানপ্রধান, কাহারও কর্ম্ম-প্রধান, কাহারও বা অন্যরূপ। এক প্রকার প্রকৃতির ভিতরেও আবার অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে। এখন আমরা যে বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ভক্তি বা ভালবাসার কথাই ধরুন। একজনের প্রকৃতিতে পুত্রবাৎসলা প্রবল, কাহারও বা স্ত্রীর প্রতি অধিক ভালবাসা, কাহারও মাতার প্রতি, কাহারও পিতার প্রতি, কাহারও বা বন্ধুর প্রতি অধিক ভালবাসা। কাহারও বা স্বদেশপ্রীতি

সতিশয় প্রবল—আবার কেহ কেহ জাতিধর্ম-দেশনির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসিয়া থাকেন।

অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্ল। আর ষদিও আমরা সকলেই এমন ভাবে কথা কই, যেন মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমই আমাদের জীবনের নিয়ামক, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সমগ্র জগতের মধ্যে এরূপ বাক্তি এক শত জনের উপর আছেন বলিয়া বোধ হয় না। সল্লমাত্র কয়েকজন সাধুই এই মানবপ্রেম প্রাণে প্রাণে অমুভব করিয়া- গান্ধজনীন প্রেম-ছেন—তাঁহারাই উক্ত শব্দটীর সৃষ্টি করিয়াছেন— <sub>মতি বিরল।</sub> ক্রমশঃ উহা একটা চলিত শব্দ হইয়া দাঁডাইয়াছে : তারপর আহাম্মকেরাও ঐ শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মাথায় ত আর কিছ নাই. স্বতরাং নিরর্থক তাহারা ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। অভএব দেখা গেল, মানবজাতির মধ্যে অল্লসংখ্যক মহাত্মাই এই সার্ববজনীন প্রেম প্রাণে প্রাণে অমুভব করিয়া থাকেন আর তাঁহাদের সেই ভাব লইয়া আমার মত লোক তাহার প্রচার করিয়া থাকে। জগতের সমুদ্য মহৎ ভাবগুলিরই

পরিণাম এই। তবে আমরা প্রার্থনা করি, কালে এইরূপ অধিকসংখাক লোকের অভ্যুদয় হইবে, আর যতই অল্পসংখাক হউন, জগৎ যেন কখন এরূপ লোকশৃশ্য না হয়।

যাহা হউক, পূর্বব প্রসঙ্গের অমুবুত্তি করা

যাউক। আমরা দেখিতে পাই, একটা নির্দিষ্ট পথেও সেই ভাবের চরমাবস্থায় যাইবার নানাবিধ উপায় রহিয়াছে। সকল খ্রীষ্টিয়ানগণই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখা। করিয়া থাকে। বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় চার্চ্চ তাঁহাকে বিভিন্ন আলোকে, বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় চার্চ্চ তাঁহাকে বিভিন্ন আলোকে, বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রেস্বিটেরিয়ানের \* দৃষ্টি খ্রীষ্টের জীবনের সেই অংশে নিবদ্ধ, যে সময়ে তিনি একটা চার্চ্চের ভিতর পোদ্দারদের লেন দেন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে 'তোমরা ভগবানের মন্দির কেন অপবিত্র করিতেচ' বলিয়া তাডাইয়া

**এট্টসম্ব**ংশ বিভিন্ন ধাৰণ ।

দিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে অক্যায়ের প্রতি

<sup>\*</sup> প্রেস্বিটেরিয়ান ( l'resbyterian )—এই খ্রীষ্টয় সম্প্রদার বিশপের প্রাধান্ত অস্বীকার করিয়া 'প্রেস্বিটার' নামধারী অধ্যক্ষ-গণের চার্চের কার্ব্যনিয়মে তুল্য অধিকার স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায় শাসনের ( discipline ) বিশেষ পক্ষপাতী।

তীব্র আক্রমণকারী রূপে দেখিয়া থাকে। কোয়েকারকে \* জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়ত বলিবেন—
খ্রীষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কোয়েকার
খ্রীষ্টের ঐ ভাবটীই গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার
বদি রোম্যান ক্যাথলিককে জিজ্ঞাসা করেন, খ্রীষ্টের
জীবনের কোন্ অংশ আপনার খুব ভাল লাগে,
তিনি হয়ত বলিবেন, 'যখন তিনি পিটরকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিয়াছিলেন।' ক প্রত্যেক বিভিন্ন

<sup>\*</sup> কোরেকার (Quaker)—ইংলণ্ডের লিষ্টার্শায়ার নিবাসী

ন্ধার্জ কল্প নামক ব্যক্তি ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই ধন্দ্রসম্প্রদায় ছাপন করেন।
ইংবারা আপনাদিগকৈ Society of Friends নামে অভিহিত করেন।
এই সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ প্রচারের সময় এতদুর আগ্রহের সহিত
শ্রোতৃবৃদ্দকে অসংগধ পরিত্যাগ করিয়া ভগবংপথে বাইতে উপদেশ
দিতেন যে, সময়ে সময়ে শ্রোতৃবৃদ্দ ভাবে মৃ্চ্ছিত হইতেন—অনেকের

কম্প হইত। এই 'কম্প' হইতেই এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদিগণ
বিজ্ঞপচ্ছলে ইংলিগকে Quaker বা কম্পনশীল সম্প্রদায় নামে
অভিহিত করে। অসংগধ হইতে নিবৃত্তির ক্রম্ম তীত্র অনুতাপ ও
শক্তর প্রতি সম্পূর্ণ ক্ষমা—এই সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা।

<sup>†</sup> রোমান ক্যাপলিক খ্রীষ্টয়ানগণ বিধাস করেন, বীশুপ্রীষ্ট তাঁহার ধাদশ শিধ্যের মধ্যে পিটরকেই সর্বপ্রধানরূপে মনোনীত করিয়। তাঁহারই উপর সমুদর খ্রীষ্টয় ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার কার্যাপরিচালনার প্রধান ভার প্রদান করেন। তাঁহাদের বিধাস – পিটর রোমের চার্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়। তাহার প্রধম বিশপ হন। আর এই কারণেই তাঁহার পোপ নামধারী উত্তরাধিকারিগণ সম্প্র রোমান ক্যাধলিকগণের সর্ববিশ্রেষ্ঠ পুরুরে অধিকারী হইয়াছেন। সেণ্ট ম্যাধিউ লিখিত পশোল ১৬শ

সম্প্রদায়ই তাঁহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। সতএব দেখা যাইতেছে, এক বিষয়েই কত প্রকার বিভাগ ও অবান্তর বিভাগ থাকে।

মধ্যে একটাকে অবলম্বন করিয়া শুধু যে অপর
সকল ব্যক্তির তাহার নিজ ধারণামুসারে জগৎসমস্যার ব্যাখ্যা করিবার অধিকার অস্বীকার করে,
তাহা নহে; তাহারা, এমন কি, অপরে সম্পূর্ণ আন্ত
এবং তাহারাই কেবল অভ্রান্ত — এই কথাও বলিতে
সাহসা হয়। যদি কেহ তাহাদের কথার প্রতিবাদ
করে, অমনি তাহারা তাহার সহিত বিরোধে অগ্রসর হয়। তাহারা বলে, তাহারা যাহা বিশ্বাস করে,
যে কেহ তাহা না মানিবে, তাহাকেই তাহারা মারিয়া
কেলিবে। ইহারাই আবার মনে করে, আমরা অকপট, আর সকলেই ভ্রান্ত ও কপট।

ব্যক্ত ব্যক্তিগণ বেবল আপনা-দিগকে অভ্রান্ত ও ক্ষপর ফ্রকলকে ভ্রান্ত মনে করে।

> কিন্তু আমরা এই ভক্তিযোগের আলোচনায় কিন্তুপ ভাব আশ্রয় করিতে চাই ? আমরা শুধু

ন্ধগার, ১৯শ লোকে 'And I will give unto thee the keys of the Kingdom of heaven' ইত্যাদি পিটরের প্রতি বীশু রীষ্টের বাকাগুলি দেখুন।

অপরে ভ্রান্ত নহে. ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহি না—আমরা সকলকেই বলিতে চাই যে. নিজ নিজ মনোমত পথে যাহারা চলিতেছে, তাহারা সকলেই ঠিক করিতেছে। আপনার প্রকৃতি অনুসারে বাধ্য <sub>সাধনপ্রণালীরই</sub> হইয়া আপনাকে যে প**ন্থা** অবলম্বন করিতে হইয়াছে. <sup>সত্যতা শ্বীকার</sup> আপনার পক্ষে সেই পন্তাই ঠিক। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাদের অতীত অবস্থার ফলস্বরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় বলুন, উহা আমাদের পূর্বনজন্মের কর্মফল, নয় বলুন, পূর্ববপুরুষ হইতে পরম্পরাক্রমে আমরা ঐ প্রকৃতি পাইয়াছি। যে ভাবেই আপনারা উহা নির্দ্দেশ করুন না কেন. এই সতীতের প্রভাব আমাদের মধ্যে যেরূপেই আসিয়া থাকুক না কেন, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আমরা আমাদের অভীত অবস্থার ফলস্বরূপ। এই কারণেই আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর বিভিন্ন ভাব, প্রত্যেকেরই দেহ মনের বিভিন্ন গতি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থ**তরাং** প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়। লইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকেই যে বিশেষ পথের, যে বিশেষ সাধনপ্রণালীর উপযোগী, তাহাকেই ইষ্ট

ইষ্ট—প্রকৃতি-ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ইম্বরধারণা।

কহে। ইহাই ইফটবিষয়ক মতবাদ, আর আমরা আমাদের নিজ নিজ সাধনপ্রণালীকে আমাদের ইষ্ট বলিয়া থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—কোন ব্যক্তির ঈশর সম্বন্ধীয় ধারণা—তিনি বিশ্বক্রাণ্ডের সর্বন শক্তিমান শাসনকর্তা। যাহার ঐরপ ধারণা, তাহার স্বভাবই হয়ত ক্ষমতাপ্রিয়—সে হয়ত একজন মহা **অহকা**রী ব্যক্তি—সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। সে যে ঈশ্বকে একজন সর্বশক্তিমান শাসনকর্ত্তা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? অপর এক-জন—সে হয়ত একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক— কঠোরপ্রকৃতি। সে ভগবানকে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর পুরস্কারশাস্তিবিধাতা ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারে না। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে নিজ প্রকৃতি অসুযায়ী দর্শন করিয়া থাকে আর আমাদের প্রকৃতি অমুযায়ী আমরা ঈশ্বরকে যেরূপে দেখিয়া থাকি. তাহাকেই আমাদের ইফ্ট কহে। আমরা আপনা-দিগকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি. যেখানে আমরা ঈশ্বরকে ঐরূপেই, কেবল ঐরূপেই দেখিতে পারি, অন্য কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে পারি না। আপনি যাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ

করিয়া থাকেন, আপনি অবশ্য তাঁহার উপদেশকেই সর্বেবাৎকৃষ্ট ও আপনার ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি হয়ত আপনার একজন বন্ধুকে যাইয়া ভাঁহার উপদেশ শুনিতে বলিলেন—সে শুনিয়া আসিয়া বলিল, ইহা অপেক্ষা কুৎসিৎ উপদেশ সে আর কখন শুনে নাই। সে মিথ্যা বলে নাই, তাহার সহিত বিবাদ বুথা। উপদেশে কোন ভুল নাই, কিন্তু উহা সেই ব্যক্তির উপযোগী হয় নাই।

এই বিষয়টীই আর একটু ব্যাপকভাবে বলিলে বলিতে পারা যায়, একটা সত্য—সত্যও বটে, আবার মিথ্যাও বটে। আপাততঃ কথা চুইটা বিরোধিবৎ প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে স্মারণ নিরণেক সত্যু রাখিতে হইবে, নিরপেক্ষ সত্য একমাত্র বটে, কিন্তু আপেক্ষিক সত্য আপেক্ষিক সত্য নানা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই জগতের কথাই ধরুন। এই জগদ্বন্ধাণ্ড অখণ্ড নিরপেক সমষ্টিবস্তু হিসাবে অপরিবর্ত্তনশীল, সমরস সত্তা মাত্র, কিন্তু আপনি আমি, আমাদের মধ্যে প্রত্যে-কেই, নিজের নিজের পৃথক্ পৃথক্ জগৎ দেখিয়া ও 😎 নিয়া থাকি। অথবা সূর্য্যের কথা ধরুন। সূর্য্য

একমাত্র, কিন্তু আপনি আমি—এবং অন্যান্য শত শত ব্যক্তি—উহাকে বিভিন্ন সূর্য্যরূপে দেখিবেন। আমাদিগের প্রত্যেককেই সূর্য্যকে বিভিন্ন ভাবে দেখিতে হইবে। এতটুকু স্থান পরিবর্ত্তন করিলে একব্যক্তিই পূর্বের সূর্য্যকে যেরূপ দেখিয়াছিল, এখন আর একরূপ দেখিবে। বায়ুমগুলে এতটুকু পরিবর্ত্তন হইলে সূর্য্যকে আর একরূপ দেখাইবে। স্থুতরাং বুঝা গেল, আপেক্ষিক জ্ঞানে সত্য সর্ববদাই বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। নিরূপেক্ষ সত্য কিন্তু একমাত্র। এই হেতু যখন দেখিতে পাইবেন, ধর্ম সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে সকল কথা বলিতেছে, তাহার সহিত আপনার মত ঠিক মিলিতেছে না. তখন তাহার সহিত আপনার বিবাদ কারবার প্রয়ো-জন নাই। আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে. আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রতায়মান হইলেও আপনাদের উভয়ের মতই সত্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন ব্যাসাৰ্দ্ধ এক সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে গিয়াছে। কেন্দ্র হইতে যত দূরবর্তী হয়, ছুইটী ব্যাসার্দ্ধের দূরত্বও তত অধিক হয়, কেন্দ্রের যত সমীপবতী হয়, দূরত্ব ততই অল্প হয় আর যখন সমুদয় ব্যাসার্দ্ধগুলি

কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়, তখন দূরত্ব একেবারে তিরোহিত হয়। এই কেন্দ্রেই সমুদয় মানবজাতির চরম লক্ষ্য। ঐ কেন্দ্র ত রহিয়াছেই—কিন্তু উহা হইতে এই ষে সব ব্যাসার্দ্ধ শাখাপ্রশাখারূপে বহির্গত হইয়াছে, সেগুলি আমাদের প্রকৃতিগত বাধা বা আবরণস্বরূপ, যাহার মধ্য দিয়াই আমাদের পক্ষে উহার কোনরূপ দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে —আর এই প্রকৃতিগত বাধারূপ ভূমির উপর দগুায়মান হইয়া আমাদিগকে অবশ্যই এই নিরপেক্ষ সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিতে হইবে। এই কারণে আমাদের কেহই অঠিক নহে, স্কৃতরাং কাহারো অপরের সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই।

ইহার একমাত্র মীমাংসা—সেই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমাদের মধ্যে শত শত ব্যক্তির প্রত্যেকের বিভিন্ন মত। এখন আমরা যদি সকলে মিলিয়া বসিয়া তর্কযুক্তি বা বিবাদের দ্বারা আমাদের বিভিন্নতার মীমাংসার চেফা করি, তাহা হইলে শত শত বর্ষেও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূমি প্রমাণ বিদ্যমান। ইহার একমাত্র মীমাংসা—এগিয়ে যাওয়া—

বিরোধ
ভঞ্জনের প্রকৃত
উপার—সেই
নিরপেক্ষ সভ্যে<u>৮</u> উপলব্ধি। সেই কেন্দ্রের দিকে যাওয়া—আর শীঘ্র শীঘ্র উহা করিতে পারিলে অতি সত্তরেই আমাদের বিরোধ বা বিভিন্নতা নাশ হইয়া যাইবে।

অতএব ইফটনিষ্ঠা অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ধর্ম্ম নির্ববাচন করিতে অধিকার দেওয়া। আমি যাঁহার উপাসনা করি, আপনি তাঁহাকে উপা-<sup>ৰূল বাৰিয়া ধৰ্ম-</sup> সনা করিতে পারেন না, অথবা আপনি যাঁহাকে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারি না। ইহা অসম্ভব আর এই যে সব চেফ্টা— কতকগুলো লোককে জড করিয়া 'চাপেন শাপেন বা' জোর জার করিয়া--অধিকারী বিচার নাই--কিছ নাই—যাকে তাকে ধরিয়া এক বেড়ার মধ্যে পুরিয়া এক প্রকারে ঈশ্বরোপাসনা করাইবার চেষ্টা— কখন সফল হয় নাই. কোন কালে সফল হইতেই পারে না : কারণ, ইহা যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অসম্ভব চেষ্টা। শুধু তাই নয়, ইহাতে মানুষের একে-বারে নফ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এমন নরনারী একটীও দেখিতে পাইবেন না, যে কিছ না কিছ ধর্ম্মের জনা চেষ্টা না করিতেছে--কিন্তু কট। লোক ধর্ম্ম লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে ?

লাভ হয় না।

খুব কম লোকই বাস্তবিক ধর্ম বলিয়া কিছু লাভ করিয়াছে। কেন বলুন দেখি ?-কারণ, যা হবার নয়, তার জন্য লোকে চেফা করিতেছে। অপরের হুকুমে জোর করিয়া তাহাকে একটা ধর্ম্ম অবলম্বন করান হইয়াছে।

মনে করুন—আমি একটা ছোট ছেলে— আমার বাবা একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন--স্পর এই এই রকম---সমুক জিনিষ এই এই রকম। কেন, আমার মনে ঐ সব ভাব দুকাইয়া দিবার তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল ? আমি কি ভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহ। তিনি কিরূপে জানিলেন ? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি জোর করিয়া কিরূপে উন্নতি লাভ করিব, তাহার কিছু না জ্ঞানিয়া অপরের ভিতর তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া দুকাইবার চেষ্টা করেন—আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি—আমার মনের বিকাশ—কিছুই হয় না। আপনারা একটা গাছকে কখন শূন্যের উপর অথবা উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া ফলাইতে পারেন না। যে দিন আপনারা শুন্যের উপর গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবেন, সেই

এক জনের ভাব প্রবেশ করালোর চেষ্টার ঘোরতর क्कल।

দিন আপনারা একটা ছেলেকেও তাহার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া জোর করিয়া আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।

ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে আপনারা তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পারেন। আপনারা তাহাকে সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া সাহায্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিল্ল দূর করিয়া 'নেতি' মার্গে সাহায্য করিতে পারেন। জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিতে পারেন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে: উহার চতুর্দ্ধিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন: এইটুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—বাস, আপনার কার্যা ঐখানেই শেষ। উহার বেশী আপনি আর কিছ করিতে পারেন না। উহা নিজ প্রকৃতিবশেই সূক্ষ্ম বীজ হইতে স্থূল বুক্ষাকারে প্রকাশ হইয়া থাকে। ছেলেদের শিক্ষা-সম্বন্ধেও এইরূপ। ছেলে নিজে নিজেই শিক্ষা পাইয়া থাকে। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেছেন,

অপরকে যথার্থ সাহাব্য করিবার প্রকৃত উপায়— তাহার উর্নতির বাধাগুলি অপসারিত করিয়া দেওয়া। যাহা শিখিলেন, বাটা গিয়া নিজ মনের চিন্তা ভাবশুলির সহিত মিলাইয়া দেখুন দেখি। দেখিবেন,
আপনারাও চিন্তা করিয়া ঠিক সেই ভাবে—সেই
সিদ্ধান্তে—পঁছছিয়াছিলেন, আমি কেবল সেইগুলি
সুস্পফরপে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। আমি কোন
কালে আপনাকে কিছু শিখাইতে পারি না। আপনাদিগকে নিজেদের শিক্ষা নিজেই করিতে হইবে—
হয়ত আমি সেই চিন্তা—সেইভাব—সুস্পফরপে
ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে একটু সাহায্য করিতে
পারি। ধর্ম্মরাজ্যে এ কথা আরো অধিক সত্য।
ধর্ম্ম নিজে নিজেই শিখিতে হইবে।

আমার মাথায় কতকগুলা বাজে ভাব চুকাইয়া
দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে ? আমার
প্রভুর এই সব ভাব আমার মাথায় চুকাইয়া দিবার
কি অধিকার আছে ? এসব জিনিষ আমার মাথায়
চুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে ?
হইতে পারে—ও গুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার
রাস্তা ও না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ
শিশুকে এইরূপে নম্ট করা হইতেছে—জগতে
আজ কি ভয়ানক অমঙ্গল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব

কাহারও কাহাকেও নিজ্ঞ ভাব জোব করিরা দিবার অধিকার নাই —উহার ঘোরতর কুফল। করিতেছে, ভারুন দেখি! কত কত স্থন্দর ভার, যাহা অদ্ভুত আধ্যাজ্মিক সত্য হইয়া দাঁডাইত—সে গুলি বংশগত ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম প্রভৃতি ভয়ানক ধারণাগুলি দ্বারা অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভাবুন দেখি ! এখনও আপনাদের মস্তিকে আপনাদের বাল্যকালের ধর্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম্ম এই সব লইয়া কি ঘোর কুসংস্কাররাশি রহিয়াছে, ভাবুন দেখি! ঐ সকল কুসংস্কার শুধু আপনাদিগকেই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা নহে, আপনারা আবার সেইগুলি দিয়া আপনাদের ছেলে মেয়েকে নষ্ট করিতে উদ্যত রহিয়াছেন। মান্ত্র্য অপরের কত্টা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। জানে না— সে একরূপ ভালই বলিতে হইবে-কারণ, একবার যদি সে তাহা বুঝিত, তবে সে তখনই আত্মহত্যা করিত। প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্যের অন্ত-রালে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহা সে জানে না। এই প্রাচীন উক্তিটী সম্পূর্ণ সভ্য যে, "দেব-তারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্কোধেরা সেখানে বেগে অগ্রসর হয়।" গোডা হইতেই এ

বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। কিরূপে ? 'ইফ-নিষ্ঠা' মতে বিশাসী হইয়া। নানা প্রকার আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কি আদর্শ হওয়া উচিত, এসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার অধিকার নাই —জোর করিয়া কোন আদর্শ আপনাকে দিবার আমার অধিকার নাই। আমার কর্ত্তব্য-আপনার সামনে এই সব আদর্শ ধরা আর আপনার কোন্টা ভাল লাগে, কোন্টা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, কোন্টা আপনার প্রকৃতিসঙ্গত, সেইটা যাহাতে আপনি দেখিতে পান। যে কোনটা হয় গ্রহণ করুন, আর সেই আদর্শ লইয়। ধৈর্যোর সহিত সাধন করিয়া যান—আর এই যে আদর্শটী আপনি গ্রহণ করিলেন, সেইটাই আপনার ইফ্ট হইল. আপনার বিশেষ আদর্শ হইল।

অতএব আমরা দেখিতেছি, দল বাঁধিয়া কখন
ধর্ম্ম হইতে পারে না। আসল ধর্ম্ম প্রত্যেকের
নিজের নিজের কায। আমার নিজের একটা
ভাব আছে—আমাকে উহাকে পরম পবিক্রজ্ঞানে
গোপনে নিজ হৃদয়ের ভিতর রাখিতে হইবে, কারণ,
আমি জানি, আপনার ও ভাব না হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ. সকলকে আমার ভাব বলিয়া বেডাইয়া

প্রত্যেকের ইষ্ট প্রত্যেকের প্রাণের বস্তু ও গোপন থাকা উচিত ।

তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিয়া কি হইবে ? লোককে আমার ভাব বলিয়া বেডাইলে তাহারা আমার সহিত আসিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে। জগৎ কতকগুলি পাগল ও আহাম্মকে পূর্ণ। কখন কখন আমার মনে হয়, জগৎটা একটা পাগলা গারদ—ভগবানের চিঁডিয়াখানা। আমার ভাব তাহাদের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহারা আমার সহিত বিবাদ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি আমার ভাব এইরূপে বলিয়া বেডাইতে থাকি, তবে সকলেই আমার বিরুদ্ধে দাঁডাইবে। অতএব বলিয়া ফল কি १ এই ইফ্ট প্রত্যেকেরই গোপন থাকা উচিত— আপনার নিজের ব্যাপার অপরের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। উহা আপনি জানিবেন আর আপনার ভগবান জানিবেন। ধর্ম্মের তাত্ত্বিক ভাব বা মতবাদগুলি সর্ববসাধারণে প্রচার করা যাইতে পারে. সর্ববিধ জনগণের সমক্ষে উহা প্রচার করা যাইতে পারে কিন্তু সাধনাঙ্গ সর্বনসাধারণে প্রচার করা যাইতে পারে না। হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত কর বলিলেই কি ফস করিয়া কেহ উহা করিতে পারে ?

সমবেত হইয়া ধর্ম্ম করা রূপ এই তামাসার প্রয়োজন কি ? এ—ধর্ম্মকে লইয়া ঠাটা করা— যোর নাস্তিকতা মাত্র। এই কারণেই চার্চচঞ্চলি ভদ্রমহিলাদের ভাল ভাল পোষাক পরিয়া বাহার দিবার জায়গা দাঁড়াইয়াছে। চার্চ্চ এখন ধর্ম্ম-বিবা-হের স্থান না হইয়া বিবাহের পুর্নের যাইয়া বাহার দিবার জায়গা হইয়া উঠিয়াছে! মানবপ্রকৃতি কত আর এই নিয়মের বন্ধন সহা করিবে ? এখনকার চার্চের ধর্ম ব্যারাকে সৈন্যগণের ড্রিলের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! হাত তোল, হাটু গাড়, বই হাতে কর—সব ধরা বাঁধা। তু'মিনিট ভক্তি, তু'মিনিট জ্ঞানবিচার, ছু'মিনিট প্রার্থনা—সব পূর্বে হইতেই ঠিক করা। এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার—গোড়া থেকেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এই সব ধর্ম্মের হাস্যাস্পদ বিকৃত অনুকরণ এখন আসল ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে আর যদি কয়েক শতাবদী ধরিয়া এরূপ চলে, তবে ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। তখন আর চার্চেচ থাকিবে কি ? চাৰ্চ্চ সকল যত প্ৰাণ চায়, মতামত, দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করুক না কেন. কিন্তু উপা

আধুনিক চার্চের ধর্ম সনার সময় আসিলে, আসল সাধনার সময় আসিলে যেমন যাশু বলিয়াছিলেন, "প্রার্থনার সময় আসিলে নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও, এবং সেই গূঢ়ভাবে অবস্থিত তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর," তদ্ধপ করিতে হইবে।

ইহারই নাম ইন্টনিষ্ঠা। আপনারা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, প্রত্যেককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, অপরের সহিত বিবাদ যদি এড়াইতে হয় ও যদি আধ্যাত্মিক জীবনে যথার্থ উন্ধতিলাভ করিতে হয়, তবে দেখিবেন—এই ইন্টনিষ্ঠাই ইহার একমাত্র উপায়। তবে আমি আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আপনারা যেন আমার কথার অর্থ এরূপ ভুল বুঝিবেন না যে, আমি গুপুসমিতি গঠনের সমর্থন করিতেছি। যদি সয়তান কোথাও থাকে, তবে আমি গুপুসমিতি—এ সব পৈশাচিক ব্যাপার।

ইষ্ট গোপনীয় ৰলিয়া আমি শুগুসমিতি গঠনের পক্ষ পাতী নহি।

> ইফ্ট প্রকৃত পক্ষে কিছু গুপ্ত ব্যাপার নহে, উহা পরম পবিত্র বলিয়া আমাদের প্রাণের বস্তু। অপরের নিকট আপনার ইফ্টের বিষয় কেন বলিবেন না ?

না---আপনার প্রাণের বস্তু বলিয়া উহা আপনার নিকট প্রম পবিত্র। উহা দ্বারা অপরের সাহায্য হইতে পারে, কিস্তু উহা দারা যে অপরের অনিষ্ট হইবে না, তাহা আমি কিরূপে জানিব ? মনে করুন, কোন ব্যক্তির প্রকৃতিই এইরূপ যে, সে ব্যক্তিবিশেষ বা সগুণ ঈশরের উপাসনায় অসমর্থ—সে কেবল নিজ্ঞাণ ঈশরের—নিজ উচ্চতম স্বরূপের—উপা-সনায় সমর্থ। মনে করুন. আমি তাহাকে আপনাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম আর সে বলিতে লাগিল-একজন নির্দ্দিষ্ট পুরুষস্বরূপ ঈশ্বর কেহ নাই, তুমি আমি সকলেই ঈশ্বর। আপনারা ইহাতে প্রাণে আঘাত পাইবেন—চমকিয়া উঠিবেন। তাহার ঐ ভাব তাহার প্রাণের বস্তু বলিয়া তাহার নিকট পরম পবিত্র বটে, কিন্তু উহা কিছু গুপ্ত ব্যাপার নহে।

ই**ষ্ট' গো**পন রাখার তাৎপধ্য।

কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্ম কখন গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ভারতে এরূপ কোন গুপ্তসমিতি নাই, এ সব পাশ্চাত্য ভাব—ঐগুলি এখন ভারতের উপর চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা এ সব গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে কোন কালে কিছু জানিতাম না আর

ভারতে কোন কালে গুপ্ত সমিতি ছিল না। ভারতে এইরূপ গুপ্ত সমিতি থাকিবার প্রয়োজনই বা কি ? ইউরোপে কোন ব্যক্তিকে চার্চের মতের বিরুদ্ধ একটা কথা বলিতে দেওয়া হইত না। সেই কারণে এই গরিব বেচারারা যাহাতে নিজেদের মনোমত উপাসনা করিতে পারে, তঙ্জ্বন্থ পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়া গুপ্ত সমিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতে কিন্তু অপর ব্যক্তি হইতে বিভিন্নধর্মমতাবলম্বা হওয়ার দরুন কেহ কখনও কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। ইউরোপীয়েরা ভারতে যাইবার পূর্বেব তথায় কোন কালে কখন গুপ্ত ধর্ম্মসমিতি ছিল না, স্কুতরাং ঐরূপ সব ধারণা আপনারা একেবারেই ছাড়িয়া দিবেন।

আনিতে পারা যায় না—সহজেই ঐ সব সমিতির ভিতর গলদ ঢুকিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। আমার জগতের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতেই আমি জানি, এই সব গুপু সমিতির আসল তাৎপর্য্যটা কি—কত সহজে উহারা বাধাহীন প্রেম্সমিতি, ভূতুড়ে সমিতি রূপে দাঁড়ায়। লোকে

উহাতে আসে---আপনার মনের মানুষ খুঁজিতে---

উহা অপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার আর কল্পনায়

ঙ্গু সমিতির ভিতরকার গলদ।

লোকে শপথ করিয়া নিজেদের জীবনটা এবং ভবি-যাতে তাহাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একে-বারে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অপর নরনারীর হাতের পুতৃল হইয়া দাঁড়ায়। আমি এই সব বলি-তেছি বলিয়া আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার উপর অসম্বন্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতে হইবে। আমার জীবনের শেষ পর্যান্ত হয় ত পাঁচ সাত জন লোক আমার কথা শুনিয়া চলিবে—কিন্তু এই পাঁচ সাত জন যেন পবিত্র. অকপট ও খাঁটি লোক হয়। আমি কতকগুলো বাজে ঝামেল চাহি না। কতকগুলো লোক জড় হইয়া কি করিবে ? মুপ্তিমেয় গোটাকতক লোকের বারাই জগতের ইতিহাস গঠিত হইয়াছে—অবশিষ্ট-গুলি ত গড়্ডলিকাপ্রবাহ মাত্র। এই সমস্ত গুপ্ত সমিতি ও বুজ্রুকি নরনারীকে অপবিত্র, তুর্বল ও সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, আর তুর্ববল ব্যক্তির দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি নাই, স্বুতরাং সে কখন কোন কাষ্ট করিতে পারে না। অতএব ওগুলির দিকেই যাইবেন না। ও সব হৃদয়ের ভিতরকার কাম বা ভান্ত রহস্ত-প্রিয়তা মাত্র। আপনাদের মনে ঐ সব ভাব উদয়

হইবামাত্র তথনই একেবারে উহাদিগকে নফ করিয়া ফেলিতে হইবে। যে এতটুকু অপবিত্র, সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। পচা ঘাকে ফুল চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চেফা করিবেন না। আপনারা কি ভাবেন, আপনারা ভগবান্কে ঠকাইতে পারিবেন ? কেহই কখন পারে না। আমি সাদাসিদে সরলপ্রকৃতি নরনারী চাই, আর ঈশর আমাকে এই সব ভূত, উড্ডীয়মান দেবতা ও ভূগর্ভোত্থিত অস্তর হইতে রক্ষা করুন। সাদাসিদে ভাল লোক হউন। যখনই লোক এই সব অলোকিক দাবী করে, তখনই এই কথাগুলি সারণ করিবেন।

অন্যান্য প্রাণীর মত আমাদের ভিতরেও সহজাত সংস্কার বিদ্যমান --দেহের 'যে সকল ক্রিয়া
আমাদের অজ্ঞাতে অসাড়ে হইয়া যায়, সেইগুলি
ইহার উদাহরণ। ইহা হইতে আমাদের আর এক
উচ্চতর বৃত্তি আছে—তাহাকে বিচার-বৃদ্ধি বলা
যায়—যখন বৃদ্ধি নানাবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া সেইগুলি হইতে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়,
তাহাকেই বিচারবৃদ্ধি বলে। ইহাপেক্ষা জ্ঞানলাভের
আর এক উচ্চতর প্রণালী আছে—তাহাকে প্রাতিভ

সহজ্ঞাত সংস্কার, বিচারজ্ঞনিত জ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান। জ্ঞান বলে—উহাতে আর যুক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় না—উহাতে সহসা হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু সহজাত সংস্কার হইতে ইহার প্রভেদ কিরুপে বুকিতে পারা যায়? ইহাই মুক্ষিল। আজকাল অতি আহাম্মকেরা আপনার নিকট আসিয়া বলিবে, আমি প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাহারা বলে, "আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি—আমার জন্য একটা বেদা করিয়া দাও, আমার কাছে আসিয়া সব জড় হও, আমার পূজা কর।"

কেহ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছে বা জুয়াচুরি করিতেছে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে ? দিব্যজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষা এই যে, উহা কখনই যুক্তিবিরোধী হইবে না। বৃদ্ধাবস্থা শৈশবাবস্থার বিরোধী নহে, উহার বিকাশমাত্র; এইরূপ আমরা যাহাকে প্রাতিভ বা দিব্যজ্ঞান বলি, তাহা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের বিকাশমাত্র। যুক্তিবিচারের ভিতর দিয়াই দিব্যজ্ঞানে পঁছছিতে হয়। দিব্যজ্ঞান কখনই যুক্তির বিরোধী হইবে না—যদি হয়, তবে উহাকে টানিয়া দুরে ফেলিয়া দিন। আপনার অজ্ঞাতে দেহের

দিব্যজ্ঞানের লক্ষণ।

যে সকল গতি হয়, সে গুলি ত যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। একটা রাস্তা পার হইবার সময় গাড়ী চাপা যাহাতে না পডিতে হয়, তজ্জ্বন্য অসাডে আপনার দেহের কেমন গতি হইয়া থাকে। আপনার মন কি বলে, দেহকে এরপে রক্ষা করাটা নির্বেবাধের কার্য্য হইয়াছে গ কখনই বলে না। খাঁটি দিব্যজ্ঞান কখন যুক্তির বিরোধা হয় না। যদি হয়, তবে উহা আগাগোড়া জুয়াচুরি বুঝিতে হইবে: বিতীয়তঃ, এই দিব্যজ্ঞান সকলের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া চাই। উহাতে লোকের উপকারই হইবে. নাম যশ বা কোন বদমায়েসের পকেট ভব্তি যেন উহার উদ্দেশ্য না হয়। সর্বনদাই উহা দারা জগতের—সমগ্র মানবের—কল্যাণই হইবে —দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবেন। যদি এই তুইটা লক্ষণ মেলে. তবে আপনি অনায়াসে উহাকে দিবা বা প্রাতিভ জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এইটী সর্ববদা স্মরণ রাখিতে হইবে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় লক্ষে এক জনের দিব্যজ্ঞান ব্যতীত এইরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ হয় কি না সন্দেহ। আমি আশা করি, এইরূপ লোকের সংখ্যা বদ্ধিত হইবে আর আপনারা প্রতাকেই এইরূপ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন

প্ৰকত ধৰ্ম লাভ

ছইবেন। এখন ত আমরা ধর্ম্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছি মাত্র. এই দিব্য জ্ঞান হইলেই আমাদের ধর্ম যথার্থ আরম্ভ হইবে। সেণ্ট পল যেমন বলিয়াছেন—"এক্ষণে আমরা অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অস্পঊভাবে দেখিতেছি, কিন্তু তখন সামনা সামনি দেখিব।" জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় কিন্ত এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

কিন্তু এখন যেরূপ জগতে 'আমি দিবাজ্ঞান লাভ করিয়াছি' বলিয়া দাবী শুনা যায়, আর কখনই এরূপ শুনা যায় নাই আর এই যুক্ত রাজ্যে এইরূপ দাবী যত দেখা যায়, আর কোথাও তত নহে। এখানকার লোকে বলিয়া থাকে, রমণীগণ সব দিবা- দিবাজ্ঞানের জ্ঞানসম্পন্ন আর পুরুষেরা যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সব বাজে কথায় বিশাস করিবেন না। দিবাজ্ঞানসম্পন্ন স্ত্রীলোক অপেক্ষা এরপ পুরুষের সংখ্যা কখনই কম নহে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের এইটুকু বিশেষ যে. তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রকার মুচ্ছা ও স্নায়-বীয় রোগ প্রবল। জুয়াচোর ঠকের কাছে ঠকা অপেক্ষা ঘোর অবিশাসী থাকিয়া মরাও ভাল।

अनर्थक नावी ।

বিধাতা আপনাকে অল্প স্বল্প তর্কবিচারশক্তি দিয়া-ছেন—দেখান—আপনি উহার যথার্থ ব্যবহার করি-য়াছেন। তার পর উহাপেক্ষা উচ্চ উচ্চ বিষয়ে হাত দিবেন।

আমার সহিত একবার একজন দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুর সাক্ষাৎ হয়—সে এ দিকে বেশ স্থশিক্ষিত, কিন্তু হিমালয়বাসী অন্তুতশক্তিশালী মহাত্মাদের গল্প শুনিয়া তাহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছিল।
আমি যখন বলিলাম, ও সব মহাত্মাদের বিষয় আমি
কিছুই জানি না এবং সম্ভবতঃ ওসব গল্পের ভিতর
কিছু সত্য নাই, তখন সে ব্যক্তি আমার উপর
ভয়ানক চটিয়া গেল এবং আমাকে একজন জুয়াচোর ঠাওরাইল।

জগতের ভাবই এই আর এই সব নির্বোধ
ধখন আপনাদিগের নিকট এইরূপ একটা গল্প
করিবে, তখন তাহাদের নিকট উহা অপেক্ষা আর
একটু রঙদার গল্প করা ছাড়া আর কোন উপায়
নাই। এই রহস্থাপ্রিয়তা একটা ব্যারাম—এক
প্রকার অস্বাভাবিক বাসনা। উহাতে সমগ্র জাতিকে
হীনবীর্য্য করিয়া দেয়, স্নায়ু ও মস্তিক্ষকে তুর্বক

করিয়া দেয়—সদা সর্বনা একটা অস্বাভাবিক ভূতের স্কুভ বাপা-ভয় বা অদ্ভূত ব্যাপার দেখিবার জন্য পিপাসা বাডাইয়া দেয়। এই সব বিকট গল্পগুলিতে স্নায়ু-মগুলীকে অস্বাভাবিক বিকৃত করিয়া রাখে। ইহাতে সমগ্র জাতি ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে হীন-বীর্ঘা হইয়া যায়।

রের অনুসন্ধানে মাতৃৰকে হীন-वीवा अविका (क7**स** ।

আমাদিগকে সর্ববদা স্মরণ রাখিতে হইবে ষে. ঈশর প্রেমস্বরূপ—তিনি এ সব অন্তত ব্যাপারের ভিতর নাই।

'উষিত্বা জাহ্নবাতারে কৃপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।' 'মুর্থ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য একটা ছোট কৃয়া খুঁড়িতে যায়।'

'মূর্খ সে, যে হারার খনির নিকট থাকিয়া কাচ-খণ্ডের অন্বেষণে জীবন অতিবাহিত করে।'

ঈশ্বরই সেই হাঁরক-খনি। আমরা ভূতের গল্প ও এইরূপ সমুদয় বুথা বস্তুর প্রতি আসক্ত হইয়া ভগবান্কে ত্যাগ করিতেছি—ইহা যে মূর্থতা— তাহাতে আর সন্দেহ কি ? উহাতে মানুষকে হীন-বীর্যা করিয়া দেয়—ওসব সম্বন্ধে কথা কওয়াই মহাপাপ! ঈশর, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা—এ আসলবস্তু
ভগবান্কে
ভাড়ির। অভুততত্ত্বের অনুসন্ধানে
ভৌবন নষ্ট
করিবেন না।

সব ছাড়িয়া এই সব বুথা বিষয়ের দিকে ধাবমান হওয়া! অপরের মনের ভাব জানা! পাঁচ মিনিট যদি আমাকে অপর লোকের মনের ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে ত আমি পাগল হইয়া যাইব। তেজস্বা হউন, নিজের পায়ের উপর খাডা হইয়া দাঁড়ান, প্রেমের ভগবানকে অম্বেষণ করুন। ইহাই মহাতেজের –মহাবীর্যোর নিদান। পবিত্রতার শক্তি হইতে আর কোন শক্তি শ্রেষ্ঠ ? প্রেম,ও পবিত্র-তাই জগৎ শাসন করিতেছে। দুর্নবল ব্যক্তি কখন এই ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারে না---অতএব শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোন দিকে তুৰ্ববল হইবেন না। ঐ সব ভুতুড়ে কাণ্ডে কেবল আপনাকে তুর্বল করিয়া ফেলে—অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশরই এক-মাত্র সত্য---আর সব অসতা। ঈশ্বর বাতীত আর সমুদয় বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে। মিথ্যা, মিথ্যা— সব মিথ্যা। ঈশ্বর, কেবল ঈশ্বরের সেবা করুন।

## সপ্তম অধ্যায়।

## সৌণী ও পরাভক্তি।

ত্ব একটা ছাডা প্রায় সকল ধর্ম্মেই ব্যক্তিবিশেষ বা সঞ্জণ ঈশরে বিশাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মা ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্মাই সগুণ-ঈশ্বর স্বাকার করিয়া থাকে আর সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি উপাসনাদি ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না. কিন্তু অন্যান্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা যে ভাবে ব্যক্তিবিশেষ ঈশবের উপাসনা করিয়া থাকে. ইহারাও ঠিক সেই ভাবে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের ম্বলস্থাতে সঞ্জ পূজা করিয়া থাকে। এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব —্যাহাতে আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর পুরুষ-বিশেষকে ভালবাসিতে হয় এবং যিনি আবার আমাদিগকে ভালবাসিয়া থাকেন—সার্বজনীন। বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন স্করে এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব বিভিন্ন পরিমাণে পরিস্ফাট দেখিতে পাওয়া সাধনের সর্ববনিম্ন স্কর বা সোপান বাহ্য

ধারণাব (চই 🔻

অমুষ্ঠানাত্মক—ঐ অবস্থায় সূক্ষ্মধারণা একরূপ অসম্ভব—স্থতরাং তখন সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে নিম্নতম স্তরে টানিয়া আনিয়া স্থল আকারে পরিণত করা হয়। ঐ অবস্থায় নানাবিধ অনুষ্ঠান ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতি আসিয়া থাকে—সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ প্রতীকও আসিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্ববত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব প্রতাক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশুক আকৃতি-বিশেষের সহায়তায় সূক্ষাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গস্বরূপ ঘণ্টা, সঙ্গীত, শান্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান—এ সবগুলিই ঐ পর্যায়-ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন বস্তু মানুষকে সূক্ষের স্থূল আকার দিবার সহায়তা করে, তাহাই লইয়া উপাসনা করা হয়।

সময়ে সময়ে সকল ধর্ম্মেই সংস্কারকগণের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা সর্বপ্রকার অমুষ্ঠান ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেফায় কোন ফল হয় নাই, কারণ, মানুষ যতদিন বর্ত্তমান অবস্থাপন্ন থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মানবই এমন কিছু স্কুল বস্তু চাহিবে, যাহা তাহাদের

ভাবরাশির আধারস্বরূপ হইতে পারে, এমন কিছু চাহিবে, যাহা তাহাদের অন্তরস্থ ভাবময়ী মূর্ত্তিগুলির কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। মুসলমান ও প্রোটেফ্ট্যাণ্টরা সর্ববপ্রকার অমুষ্ঠানপদ্ধতি উঠাইয়া দিবার প্রবল চেষ্টাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের ভিতরেও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রবেশলাভ করিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে উহাদের প্রবেশ নিবারণ অসম্ভব ব্যাপার। অনেকদিন এই রূপ অমুষ্ঠানপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সাধারণে একটা প্রতীকের পরিবর্ত্তে অপর একটা গ্রহণ করে মাত্র। মুসলমানেরা মুসলমানেতর অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সর্ববপ্রকার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, প্রতিমাদিকে পাপজনক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কাবাস্থ তাঁহাদের নিজেদের মন্দিরের সম্বন্ধে একথা তাঁহাদের মনে হয় না। প্রত্যেক ধার্ম্মিক মুসল-মানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, তিনি কাবার মন্দিরে রহিয়াছেন, আর তথায় তীর্থ করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ঐ মন্দিরের দেয়ালস্থিত কৃষ্ণ-প্রস্তরবিশেষকে চুম্বন করিতে হয়। উ হাদের বিশ্বাস—লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রিকৃত ঐ কৃষ্ণপ্রস্তারে

সংস্কারকগণের
মৃঠিপুজা একেবারে উঠাইরা
দিবার চেষ্টা
চিরদিনই বিকল
হইরাকে ও
হইবে।

মুদ্রিত চুম্বনচিহ্নগুলি বিশ্বাসিগণের কল্যাণের জন্য শেষ বিচারদিনে সাক্ষিস্বরূপে উপস্থিত হইবে। তার পর আবার জিমজিম কৃপ রহিয়াছে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন, ঐ কৃপ হইতে যে কোন ব্যক্তি অল্প একটু জল উত্তোলন করিবেন, তাঁহারই পাপ ক্ষমা হইবে এবং তিনি পুনরুত্থানের পর নূতন দেহ পাইয়া অমর হইয়া থাকিবেন।

অন্যান্য ধর্মে আবার গৃহরূপ প্রতীকের বিদ্যান্তা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটেফ্যান্টদের
মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা চার্চ্চ অধিকতর পবিত্র।
এই চার্চ্চ একটা প্রতীক্ষাত্র। অথবা শাস্ত্রগ্রন্থ।
খ্রীষ্টিয়ানগণের ধারণায় অন্যান্য প্রতীকাপেক্ষা
শাস্ত্র পবিত্রতর প্রতীক ক্যাথলিকগণ যেমন সাধুগণের মূর্ত্তি পূজা করেন, প্রোটেফ্যান্টের। তক্রপ
ক্রেশকে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার করা রুথা আর কেনই বা
আমরা উহার বিরুদ্ধে প্রচার করিব ? মামুষ
প্রতীকোপাসনা করিতে পাইবে না, ইহার ত কোন
যুক্তি নাই। উহাদের অন্তরালস্থ, উহাদের উদ্দিষ্ট
বস্কর প্রতিনিধিস্করূপে লোকে ঐগুলির ব্যবহার করিয়া

বাহা অন্তর্চান, প্রতীকোপাস-নাদি প্রথমা-বছার অত্যাবগু-কীর হইলেও উহাদিগকে অতি গম করিতে হইবে।

থাকে। সমগ্র জগৎটীই একটী প্রতাকস্বরূপ— উহার মধ্য দিয়া—উহার সহায়তায়—উহার বহি-র্দেশে. উহার অন্তরালে অবস্থিত, উহার দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে ধরিবার চেফা আমরা করিতেছি। মানুষের প্রকৃতিই এই—সে একেবারে জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না: স্বতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া এইরূপে জগতের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু যদিও আমরা জডজগৎকে একেবারে অতিক্রম করিতে পারি না. তথাপি ইহাও সত্য যে. আমরা জডজগৎ ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক তম্বকে-জড-জগৎ যে আধ্যাত্মিক তত্তকে লক্ষ্যাকত করিতেছে তাহাকে—লাভ করিবার জনাই সদা সর্বদা চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চরম লক্ষ্য জড নহে. চৈতন্য। ঘণ্টা, প্রদাপ, মূর্ত্তি, শাস্ত্রাদি, চার্চ্চ, মন্দির, অনুষ্ঠানাদি এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতাকসমূহ খুব ভাল বটে, ধর্মরূপ ক্রমবর্দ্ধমান লতিকার বুদ্ধির পক্ষে খুব সাহায্যকারী বটে, কিন্তু ঐ পর্যান্ত, উহার অধিক উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই। অধিকাংশ স্থলে আমরা দেখিতে পাই, উহার আর বুদ্ধি হয় না। একটা চার্চের ভিতর জন্মান ভাল,

কিন্তু ঐ চার্চের ভিতর থাকিয়াই মরা ভাল নয়।
এমন সমাজে বা সম্প্রদায়ে জন্মান ভাল, যাহার
মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী প্রচলিত,
ঐগুলি ঘারা ধর্মারূপ ক্ষুদ্র লতিকাটীর বৃদ্ধির সাহায্য
হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল অমুষ্ঠানপ্রণালীর ভিতর থাকিয়াই মরিয়া যায়, তাহাতে
বৃঝায়, তাহার উন্নতি হয় নাই, তাহার আত্মার
বিকাশ মোটেই হয় নাই।

অতএব যদি কেই বলে, এই সকল প্রতীক, অমুষ্ঠানাদি চিরকালের জন্য, তবে সে ভ্রান্ত; কিন্তু যদি কেই বলে, ঐগুলি আত্মার অমুন্নত অবস্থায় উহার উন্নতির সহায়ক, তবে সে ঠিক বলিতেছে। এখানে আমি আর এক কথা বলিতে চাই যে, আত্মার উন্নতি বলিতে যেন আপনারা মানসিক উন্নতি বা বুদ্ধির্তির উন্নতি বুনিবেন না। কোন ব্যক্তি একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে হয়ত শিশুমাত্র অথবা তদপেক্ষাও অধম। আপনারা এখনই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আপনাদের মধ্যে সকলেই ক্ষারকে সর্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা

মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে প্রভেদ---আমরা সকলেই পৌত্তলিক।

পাইয়াছেন। উহা ভাবিবার চেফী করুন দেখি। সর্বব্যাপী বলিতেকি বুঝায়, অপনাদের মধ্যে ক'জন ইহার কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারেন ? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়ত সমুদ্র বা আকাশ বা মরু-ভূমি বা একটা স্তব্বহৎ হরিদ্বর্ণ প্রান্তরের ভাব মনে আনিতে পারেন। এই সমুদয়গুলিই জড়পদার্থ আর যত দিন না আপনারা সূক্ষাকে সূক্ষারূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই সকল **জডবস্তুর সহী**য়তা আপনাদিগকে লইতেই হইবে। ঐ জড় মূর্ত্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরে অথবা মনের বাহিরে থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় ন। আমরা সকলেই পৌত্তলিক হইয়া জিম্ময়াছি আর পৌত্তলিকতা অন্যায় নহে, কারণ, উহা মানবের প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে ? কেবল সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই পারেন। অব-শিষ্ট সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা এই বিভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতে-ছেন. ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আমরা **জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুত্তলের অর্চ্চনা করিতে**ছি। ষাহার আপনাকে দেহ বলিয়া বোধ আছে, সে ত পৌত্তলিক হইয়াই জন্মিয়াছে। আমরা সকলেই
মাক্মা—নিরাকার আত্মাস্বরূপ—অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ
—আমরা কখনই জড় নহি। অতএব যে ব্যক্তি
দূক্ষ্ম ধারণায় অক্ষম, যে ব্যক্তি নিজেকে জড় না
ভাবিয়া, দেহস্বরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে
না, যে ব্যক্তি নিজ স্বরূপ চিন্তায় অসমর্থ, সে
পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন লোকে পরস্পর
পরস্পরকে পৌত্তলিক বলিয়া বিবাদ করিয়া থাকে,
অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাস্যকে ঠিক মনে
করে, কিন্তু অপরের উপাস্য তাহাদের মতে ঠিক
নয়।

অতএব আমাদিগকে এই সকল শিশুজনোচিত্ত ধারণা, অজ্ঞজনোচিত এই সকল রুথা বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইহাদের মতে ধর্ম্ম
কতকগুলি বাজে কথার সমষ্টিমাত্র, ইহাদের মতে
ধর্ম কেবল কতকগুলি বিষয়ে বুদ্ধির সম্মতি বা
অসম্মতি প্রকাশমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম তাহাদের
পুরোহিতগণের কতকগুলি বাক্যে বিশাসমাত্র,
ইহাদের মতে ধর্ম তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের
কয়েকটা বিশাসসমষ্টিমাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম

কতকগুলি ধারণা ও কুসংস্কার-সমষ্টি-সেগুলি তাহাদের জাতীয় কুসংস্কার বলিয়াই তাহারা সেই-গুলি ধরিয়া আছে। আমাদিগকে এই সব ভাব দূর করিয়া দিতে হইবে, দেখিতে হইবে—সমগ্র <sup>প্রত্যকানু</sup>ভূতিই মানবজাতি যেন একটা প্রকাঞ্চ শরীরী-ধীরে ধীরে আলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে--উহা যেন এক অন্তত উদ্ভিদ্সরূপ -ধারে ধীরে অভিবাক্ত হইয়া ঈশ্বনামক, সেই অস্তুত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর উহার ঐ সত্যাভিমুখে প্রথম গতি সর্ববদাই জডের মধ্য দিয়া, অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। ইহা এডাইবার যো নাই।

ধশ্ব আর উহার প্ৰথম সোপাৰ - वर्शन।

নামোপাসনাই এই সমুদয় অনুষ্ঠানের হৃদয়-স্বরূপ এবং অন্যান্য সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন খ্রীফর্ধর্ম্ম ও জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন, নামোপাদনা -তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, উহাদের সকলের ভিতরই এই নামোপাসনা প্রচলিত। নাম অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বাইবেলেই পড়া যায়, ভগবানের নাম এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, কিছুর সহিত উহার

তুলনা হইতে পারে না। উহা সমুদয় নাম হইতে পবিত্রতম আর তাঁহাদের এই বিশ্বাদ ছিল যে, ঐ নামই ঈশ্বর। ইহা সতা। এই জগৎ নামরূপ বই আর কি ? আপনারা কি শব্দ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারেন ? শব্দ ও ভাবকে পৃথক্ করা ষাইতে পারে না। যখনই আপনারা চিন্তা করেন, তথনই শব্দ অবলম্বনে চিন্তা করিতে হয়। একটী আর একটাকে লইয়া আসে। ভার থাকিলেই শব্দ আসিবে, আবার শব্দ থাকিলেই ভাব আসিবে। স্কুতরাং সমুদ্য় ব্রহ্মাণ্ড যেন ভগবানের বাছা প্রতীক-স্বরূপ, তৎপশ্চাতে ভগবানের মহান নাম রহিয়াছে। প্রত্যেক বাছিদেহই রূপ এবং ঐ দেহবিশেষের পশ্চাতে উহার নাম রহিয়াছে। যথনই আপনি আপনার বন্ধবিশেষের বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাঁহার শরীরের কথা আর তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও আপনার মনে উদিত হয়। ইহা মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম। তাৎপর্য্য এই যে. মনো-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, মানবের চিত্তের মধ্যে রূপজ্ঞান বাতীত নামজ্ঞান আসিতে পারে না ; এবং নামজ্ঞান ব্যতীত রূপজ্ঞান আদিতে

পারে না। উহারা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ। উহারা একই তরঙ্গের বাহির পিট ও ভিতর পিট। এই কারণে সমগ্র জগতে নামের মহিমা ঘোষিত ও নামোপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ নামমাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিল।

আবার আমরা দেখিতে পাই, অনেক ধর্ম্মে অবতার বা মহাপুরুষগণের পূজা করা হয়। লোকে কৃষণ, বুদ্ধ, খাল্ড প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। আবার সাধুগণের পূজাও প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে শত শত সাধুর পূজা হইয়া থাকে। না হইবেই বা কেন ? আলোকপরমাণুর স্পন্দন সর্বত্র রহিয়াছে। পেচক উহা অন্ধকারে দেখিতে পায়। তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে, উহা অন্ধকারেও রহি-য়াছে। কিন্তু মানুষ অন্ধকারে দেখিতে পায় না। মামুষের পক্ষে ঐ আলোকপরমাণুর স্পন্দন কেবল প্রদীপ, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মামুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরই প্রকাশ। যখন তাঁহার আলোক, ভাঁহার সন্তা, তাঁহার চৈতন্য, মানুষেরই

অবতার ও সাধুর পূজা— উহার স্বান্ডাবিকতা। ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, তখন, কেবল তখনই মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে। এইরূপে মানুষ চিরকালই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছে, আর যতদিন সে মানব থাকিবে, ততদিন করিবে। সে উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে পারে, উহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু যখনই সে ভগবান্কে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, সে বুঝিতে পারে, ভগবান্কে 'মানুষ বলিয়া চিন্তা করা মানুষের প্রকৃতিগত।

অতএব আমরা প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বরোপাসনার তিনটা সোপান দেখিতে পাই;—প্রতীক
বা মূর্ত্তি, নাম ও অবতারোপাসনা। সকল ধর্ম্মেই
ইগুলি আছে, কিন্তু দেখিতে পাইবে, লোকে
পরস্পর পরস্পরের সহিত বিরোধ করিতে চায়।
কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আমি যে নাম সাধনা
করিতেছি, তাহাই ঠিক নাম, আমি যে রূপের
উপাসক, তাহাই ভগবানের যথার্থ রূপ, আমি
যে সব অবতার মানি, তাঁহারাই ঠিক ঠিক অবতার,
তুমি যে সব অবতারের কথা বল, সেগুলি পৌরালিক গল্পমাত্র। বর্ত্তমান কালের খ্রীপ্রিয় ধর্ম্ম্যাজক-

বিভিন্ন ধর্মে বিরোধ— উদারভাব আাসবার অগ্ত-তম উপায়— বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা। গণ পূৰ্ব্বাপেক্ষা একট্ট সদয়-হৃদয় হইয়াছেন---তাঁহারা বলেন, প্রাচীন ধর্ম্মসমূহে যে সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, সেগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মেরই পূর্ববাভাসমাত্র। অবশ্য তাঁহাদের মতে খ্রীফটধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। প্রাচীন কালে ভগবান যে এই সব বিভিন্ন ধর্মা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ শক্তির পরীক্ষাস্তরপমাত্র। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের স্কলন করিয়া তিনি নিজ শক্তির পরীক্ষা কব্রিত্রছিলেন—শেষে খ্রীষ্টধর্ম্মে উহাদের চরম উন্নতি দাঁড়াইল। অবশা. এ ভাব অন্ততঃ পুর্বেকার গোঁড়ামার চেয়ে অনেকটা ভাল স্থাকার করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেব তাহারা ইহাও স্বাকার করিত না. তাহাদের নিজ ধর্ম ছাড়া তাহারা আর কিছুর বিন্দুমাত্র সত্যতাও মানিত না। এ ভাব ধর্মা, জাতি বা শ্রেণীবিশেষে সামাবদ্ধ নহে। লোকে সর্ববদাই ভাবে, তাহারা নিজেরা যাহা করি-তেছে. অপরকেও কেবল তাহাই করিতে হইবে আর এই খানেই বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনায় আমাদের সাহায্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্পফ্টই বুঝিতে পারা যায়, আমরা যে ভাবগুলিকে আমাদের নিজস্ব,

সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেগুলি
শত শত বর্ষ পূর্বের অপরের ভিতর বর্ত্তমান ছিল,
সময়ে সময়ে বরং আমরা যে ভাবে উহা ব্যক্ত করিয়া
থাকি, তদপেক্ষা স্থপরিক্ষাট ভাবে ব্যক্ত ছিল।

মানুষকে ভক্তির এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানের

মধ্য দিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু যদি সে প্রকৃতপক্ষে অকপট হয়, যদি সে যথার্থ সত্যে পৌছিতে চায়, তবে সে এমন এক ভূমিতে ক্রমশঃ উপনীত হয়, যেখানে বাহ্য অনুষ্ঠানের কোন প্রকার আবশ্যকতা থাকে না। ধর্ম্মন্দির, শাস্ত্রাদি, অমু ষ্ঠান-এগুলি কেবল ধর্ম্মের শিশুশিক্ষামাত্র, যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সতেজ হইয়া সে ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে: আর যদি কাহারও ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়. তবে তাহাকে এই প্রথম সোপানগুলি অবলম্বন করিতেই হইবে। যখনই ভগবানের জন্ম পিপাসা হয়, যখনই লোকে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্কে প্রার্থনা করে. তখনই তাহার যথার্থ ভক্তির উদ্রেক হয়। কে তাঁহাকে চায় ? ইহাই প্রশ্ন। ধর্ম্ম মতমতান্তরে

নাই, তর্কযুক্তিতে নাই—ধর্ম হচ্ছে হওয়া –ধর্ম

ধর্ম অপরোক্ষা মুভূতিষরপ— ইহার অভাবেই লোকে পরম্পর বিবাদ করির। অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাই, চুনিয়ার সকলেই জীবাত্মা পরমাত্মা এবং জগতের সর্ববপ্রকার রহস্ত সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা কয়. কিন্তু তাহাদের এক এক জনকে ধরিয়া যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছ, তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ, কয়জন লোক বলিতে পারে যে তাহারা তাহা করিয়াছে ? এক সময়ে ভারতের কোন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র-দায়ের প্রতিনিধিরা আদিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিল, শিবই একমাত্র দেবতা, অপর একজন বলিল, বিষ্ণুই একমাত্র দেবতা। পরস্পরের এইরূপ তর্কবিচার চলিতে লাগিল, তর্কের আর বিরাম কিছ-তেই হয় না। সেই স্থান দিয়া একজন জ্ঞানীবাজি যাইতেছিলেন, তাহারা তাঁহাকে ঐ প্রশ্নের মীমাংসার্থ আহ্বান করিল। তিনি তাহাদের নিকট গিয়া শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শিবকে দেখিয়াছেন ? আপনার সঙ্গে কি তাঁহার পরিচয় আছে ? যদি তাহা না থাকে. তবে আপনি কিরূপে জানিলেন, তিনি সর্ববশ্রেষ্ঠ দেবতা ? তার পর তিনি বৈষ্ণবদিগকেও ঐ প্রশ্ন করিলেন—আপনারা কি বিষ্ণুকে দেখিয়া-

ছেন ? সকলকে ঐ প্রশ্ন করিলে জানিতে পারা গেল, ভগবৎসম্বন্ধে কেহ কিছুই জানে না আর তাই তাহারা অত বিবাদ করিতেছিল। কারণ. যদি তাহারা সত্য সতা ভগবান্কে জানিত, তবে আর তাহারা তর্ক করিত না। শুন্য কলসী জলে ডুবাইলে তাহাতে ভক্ ভক্ শব্দ করিতে থাকে. কিন্তু পূর্ণ হইয়া গেলে আর কোন শব্দ হয় না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর এই যে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা যাইতেছে. ইহাতেই-প্ৰমাণীকৃত হইতেছে যে. উহারা ধর্ম্মের 'ধ'ও জানে না। ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে কেবল কতকগুলি বাজে কথামাত্র--বইএ লিখিবার জন্য। সকলেই এক এক খানা বড বই লিখিতে বাস্ত--তাহাদের ইচ্ছা--উহার কলে-বর যতদুর সম্ভব বড় হউক : তাহারা যেখান হইতে পারে চুরি করিয়া পুস্তকের কলেবর বাড়াইতে থাকে—অথচ কাহারও নিকট নিজ ঋণ স্বীকার করে না। তার পর তাহারা জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হয়—আর পূর্বব হইতেই কর্মান সহস্র সহস্র বিরোধের ভিতর আর একটা বিরোধের সৃষ্টি করে।

জগতের অধিকাংশ লোকেই নান্তিক। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতে আর এক প্রকার নাস্তিক অর্থাৎ জ্বড়বাদী দলের অভ্যুদ্যে আমি আনন্দিত. কারণ, ইহারা অকপট নাস্তিক। ইহারা কপট ধর্ম-বাদী নাস্তিক হইতে শ্রেষ্ঠ। এই শেষোক্ত নাস্তিকের। যে ভগবান্কে ধর্মের কথা কয়, ধর্ম লইয়া বিবাদ করে, কিন্তু ধর্ম ভাষাকে পাইয়া কখন চায় না, কখন ধর্মা বুঝিবার, ধর্মাকে সাক্ষাৎ-কার করিবার চেফা করে না। যীশুগ্রীফের সেই বাক্যাবলি শ্বাঁরী রাখিবেন—"চাও, তবেই তোমাকে দেওয়া হইবে: অনুসন্ধান কর---পাইবে: দ্বারে করাঘাত কর, খুলিয়া দেওয়া হইবে।" এই কথা-গুলি উপস্থাস, রূপক বা কল্পনা নয়, এগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। উহারা —জগতের মধ্যে যে সকল ঈশ্বা-বতার মহাপুরুষগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশুত্ম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অন্তরের অন্তরত্ম প্রদেশের উচ্ছ্যাসম্বরূপ—ঐ কথাগুলি পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় নহে, উহারা প্রত্যক্ষামুভূতির ফল-স্বরূপ-একলি এমন এক লোকের কথা যিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ অমুভব করিয়াছিলেন. যিনি ভগবানের সহিত

চার, সেই পাকে।

আলাপ করিয়াছিলেন, ভগবানের সহিত সহবাস করিয়াছিলেন—আপনি আমি এই বাডীটাকে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যিনি তাহা অপেক্ষা শতগুণ উঙ্জ্বলভাবে ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্কে চায় কে ?—ইহাই প্রশ্ন। আপনারা কি মনে করেন, তুনিয়াশুদ্ধ লোক ভগবান্কে চাহিয়াও পাইতেছে না গ তাহা কখনই হইতে পারে না। মানবের এমন কি অভাব আছে. যে অভাবের পুরণোপযোগী বস্তু বীহিরে নাই ? মানুষের শ্বাস প্রশাসের প্রয়োজন—তাহার জন্ম বায়ু রহিয়াছে। মাসুষের খাদ্যের প্রয়োজন— আহার্য্য বস্তু রহিয়াছে। এই সব বাসনার উৎ-পত্তি হয় কোথা হইতে ? বাহ্য বস্তু আছে বলিয়া। আলোকের সত্তা থাকাতেই চক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে. শব্দের সত্তা থাকাতেই কর্ণ হইয়াছে। এইরূপ, মানুষের মধ্যে যে কোন বাসনা আছে, তাহাই পূৰ্বৰ হইতে অবস্থিত কোন বাহ্যবস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই যে পূর্ণত্ব লাভের, সেই চরম লক্ষ্যে পঁতুছিবার, প্রকৃতির পারে যাইবার ইচ্ছা— যদি পূর্ণস্বরূপ কোন পুরুষ উহা আমাদের ভিতর

প্রবেশ না করাইয়া দিয়া থাকেন, তবে কোথা হইতে উহার উৎপত্তি হইল ? সতএব ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে, যাঁহার ভিতর এই আকাজ্জা জাগ-রিত হইয়াছে. তিনিই সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবেন। কিন্তু কথা এই যে, কাহার আকাজ্ঞা হইয়াছে গ আমরা ভগবান ছাডা আর সব জিনিষ্ট চাহিয়া থাকি। আপনারা সমাজে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা দেখিতে পান, তাহাকে ধর্ম নামে অভিহিত করা যায় না। আমাদের গিন্দির সমগ্র জগৎ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ আসবাব আছে—কিন্ত এখনকার ফ্যাসান— জাপানী কোন জিনিষ ঘরে রাখা—তাই তিনি একটা জাপানী জিনিষ কিনিয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্ম্ম এইরূপ। তাহাদের ভোগের জন্য সর্বপ্রকার বস্থ রহিয়াছে— কিন্তু ধর্ম্মের একটু চাট্নি তার সঙ্গে না দিলে জীবনটা যেন ফাঁকা ফাঁকা হইয়া যায় ৷ কারণ, তাহা হইলে সমাজে নানা অকথা কুকথা বলে। সমাজ তাহাদের নিকট উহার আশা করিয়া থাকে—সেই জন্যই নরনারীগণ একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে। সমগ্র জগতে আজকাল ধর্ম্মের এই অবস্থা।

শুক্রশিষা-সংবাদ
— শুগবানের
জন্ম প্রাণ বার
বার হইলেই
উাহাকে
পাওক বার ।

এক সময়ে জনৈক শিষা তাহার গুরুর নিকট গিয়া বলিল—"প্রভো, আমি ধর্ম্মলাভ করিতে চাই।" গুরু একবার শিষ্যের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন কথা বলিলেন না--কেবল একট হাসিলেন। শিষ্য প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে পীডা-পীড়ি করিয়া বলিতে লাগিল —"আমাকে ধর্ম্ম-লাভের উপায় বলিয়া দিতেই হইবে।" গুরু অবশ্য কিসে কি হয়, শিষ্যাপেক্ষা যথেষ্ট ভাল বুঝিতেন। একদিন খুব গ্রাম্মের সময় তিনি সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেলেন। যুবক জলে ভূব দিবা মাত্র গুরু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাকে চাপিয়া জলের নাচে ধরিয়া রাখিলেন। যুবক জল হইতে উঠিবার জন্ম অনেক ধস্তাধস্তি করিবার পর গুরু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. ''যথন জলের ভিতর ছিলে, তখন তোমার সর্ববা-পেকা কিসের অধিক অভাব বোধ হইয়াছিল ?" শিষ্য উত্তর করিল —"হাওয়ার অভাবে প্রাণ যায় ষায় হইয়াছিল।" তখন গুরু উত্তর দিলেন, 'ভগবানের জন্য কি তোমার ঐরপ অভাব বোধ হইয়াছে ? যদি তা হইয়া থাকে. তবে এক মুহুর্ত্তেই

তুমি তাঁহাকে পাইবে।" যতদিন না ধর্ম্মের জন্য আপনাদের ঐক্নপ তাঁত্র পিপাসা, তাঁত্র আকাঞ্জা জাগিতেছে, ততদিন যতই তর্ক বিচার করুন, যতই বই পড়ুন, যতই বাহ্য অনুষ্ঠান করুন, ততদিন किছ्हे हहेरव ना। या जिन ना कार सा এहे धर्म-পিপাসা জাগিতেছে, ততদিন নাস্তিক হইতে আপনি কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ নহেন। নাস্তিকের বরং ভাবের যরে চুরি নাই, আপনার আছে।

জনৈক মহাপুরুষ বলিতেন, 'মনে কর, এ ঘরে একটা চোর রহিয়াছে—সে কোনরূপে জানিতে পারিয়াচে যে, পার্শ্ববন্তী গৃহে একতাল সোণা আছে. আর ঐ চুইটী ঘরের মধ্যে যে দেয়াল আছে, তাহা খুব পাতলা ও কম মজবুত। এরপে অবস্থায় টোর ও গোণার ঐ চোরের কিরূপ অবস্থ। হইবে মনে কর १ তাহার ঘুম হইবে না. সে খাইতে পারিবে না, বা আর কিছ করিতে পারিবে না। কিরূপে সেই সো**ণা**র তাল সংগ্রহ করিবে, তাহার মন সেই দিকে পড়িয়া থাকিবে। সে কেবল ভাবিবে, কিরূপে ঐ দেয়ালে ছিদ্র করিয়া সোণার তালটা লইব। তোমরা কি বলিতে চাও, যদি লোকে যথার্থ বিশ্বাস করিত যে.

লাভেৰ জীৰ আকাঞ্চা। আনন্দ ও মহিমার খনিস্বরূপ স্বয়ং ভগবান এখানে রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার চেফী না করিয়া সাধারণ ভাবে সাংসা-রিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইত ?' যখনই মানুষ বিশাস করে যে. ভগবান বলিয়া একজন কেহ আছেন, তখনই সে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাজ্যায় পাগল হইয়া উঠে। অপরে নিজ নিজ ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে কিন্তু যখন মানুষ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, সে যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তদপেক্ষা উচ্চতর ভাবে জীবন যাপন করা যাইতে পারে, যখনই সে নিশ্চিত জানিতে পারে যে. ইন্দ্রিয়গুলিই মানবের সর্ববন্ধ নহে, যখনই সে বুঝিতে পারে যে, আত্মার অবিনাশী, নিত্য আনন্দের তুলনায় এই সসীম জড়-দেহ কিছই নহে, তখন সে যতক্ষণ না নিজে সেই আনন্দ লাভ করিতেছে, ততক্ষণ পাগলের মত উহারই অনুসন্ধান করে, আর এই উন্মন্ততা, এই পিপাসা, এই ঝোঁককেই ধর্মজীবনে 'জাগরণ' বলে, আর যখন মানুষের উহা আসিয়া থাকে, তখনই তাহার ধর্ম্মের আরম্ভ হয়।

কিন্তু ইহা হইতে অনেক দিন লাগে। এই সমুদয় অমুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ, প্রার্থনা, স্তবস্তুতি, তীর্থপর্য্যটন, শাস্ত্রাদি পাঠ, কাঁসর ঘণ্টা, প্রদীপ, পুরোহিত—এ সকল ঐ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইবার সহায়ক মাত্র। ঐগুলি দারা আত্মন্দ্রি হয়। আর যখনই আত্মা শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহা স্বভাবতঃই উহার মূলকারণস্বরূপ, সমুদয় বিশুদ্দির আকর, স্বয়ং ঈশ্ব-রের নিকট যাইতে আকাঞ্জা করে। শত শত যুগের ধূলি আচ্ছাদিত লোহখণ্ড, চুম্বকের নিকট পড়িয়া থাকিলেও তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু যদি উপায়ের দ্বারা ঐ ধূলি অপসারিত করা যায়, তবে আবার উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। জাবাত্মাও এইরূপ শত শত যুগের অপবিত্রতা, মলিনতা ও পাপরূপ ধূলিজালে আবৃত রহিয়াছে। অনেক জন্ম ধরিয়া এই সব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি করিয়া. অপরের কল্যাণসাধন করিয়া, অপরকে ভালবাসিয়া ষখন সে বিশেষরূপ পবিত্র হয়, তখন তাহার ভগবানের দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে. সে তখন জাগ্ৰত হইয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য প্রোণপণে চেফ্টা করিতে থাকে।

অনেক দিন
ধরিয়া অনুঠানাদি করিবার
পর ভগবানের
জন্ম তীর
আকাজ্জা
জাগিয়া ধাকে ।

কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের আরম্ভমাত্র বলা যাইতে পারে. উহাদিগকে ঈশ্বপ্রেম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। আমরা প্রেমের কথা সর্বত্ত শুনিয়া থাকি। সকলেই বলে, ভগবানকে ভালবাস— কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে. তাহা লোকে জানে না। যদি জানিত, তবে যখন তখন ওকথা মুখে আনিত না। সকলেই বলিয়া থাকে তাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অতি শাঁঘই সে বুঝি-ে পারে, তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসা নাই। সকল রমণীই বলিয়া থাকে, তাহার। প্রেমসম্পন্না, কিন্তু তাহারাও শীঘ্র দেখিতে পায় যে. তাহার। ভালবাসিতে অক্ষম। এই সংসার ভাল-বাসার কথায় পূর্ণ, কিন্তু ভালবাস। বড় কঠিন। কোথায় ভালবাসা ? ভালবাসা যে আছে. তাহা আপনি কিরূপে জানিবেন ? ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে. উহাতে কেনাবেচা নাই। একজন ব্যক্তি যখন অপরকে তাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার জন্য ভালবাসে, জানিবেন, সে ভালবাসা নহে, দোকানদারি মাত্র। যেখানে কেনাবেচার কথা, সেখানে প্রেম নাই। অতএব যখন কোন ব্যক্তি ভগবানের নিকট 'ইহা দাও, উহা দাও' বলিয়া প্রার্থনা করে, জানিবেন—সে প্রেম নহে। উহা কেমন করিয়া প্রেম হইতে পারে ? আমি তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তব স্তুতি উপহার দিলাম—তুমি তাহার পরিবর্ত্তে আমায় কিছু দাও। এ ত কেবল দোকান-দারি মাত্র।

প্রকৃত প্রেম বড় কটিন। উহার প্রথম লক্ষণ— উহাতে কেনা বেচার ভাব থাকিবে না।

একজন সুমাট্ একবার বনে শিকার করিতে
গিয়াছিলেন—তথায় তাঁহার সহিত জনৈক সাধুর
সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা
কহিয়া তিনি এত স্থা হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে
তাঁহার নিকট হইতে কিছু লইবার জন্য অমুরোধ
করিলেন। সাধু বলিলেন, 'না, আমি আমার অব
স্থায় সম্পূণ সন্তুষ্ট আছি। এই সব বৃক্ষ আমাকে
খাইবার জন্য যথেষ্ট ফল প্রদান করে, এই রমণীয়া
পবিত্রসলিলা স্রোত্তিষিনিগণ আমার যত প্রয়োজন
জল প্রদান করে। শয়ন করিবার জন্য এই সব
শুহা রহিয়াছে। অতএব তুমি রাজাই হও আর
স্মাট্ই হও, তোমার প্রদত্ত উপহার লইয়া আমার
কি হইবে ?' স্ফ্রাট্ বলিলেন, 'কেবল আমাকে

সাধ্-সম্রাট্-সংবাদ—প্রেম চিরকালই দাত। —গ্রহীতা নহে।

পবিত্র করিবার জন্য, আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন এবং অমুগ্রহ পূর্ববক আমার রাজধানীতে আস্থন।' অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে সাধু সম্রাটের সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। সাধুকে সম্রাটের প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল—তথায় চতুদ্দিকে সোণা হীরা মণি মাণিকা জহরত এবং আরো অনেক অন্তুত বস্তুজাত রহিয়াছে। চতুদ্দিকেই ঐশ্বর্যা বৈভবের চিহ্ন। এই স্থানে সেই অরণ্যবাসী দরিদ্র সাধুকে লইয়া যাওয়া হইল। সমাট্ বলিলেন, 'আপনি ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করুন--আমি আমার প্রার্থনাবাক্য আরুত্তি করিয়া লইতেছি।' এই বলিয়া তিনি গুহের এক কোণে গিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'প্রভো, আমায় আরো অধিক ঐশ্বর্যা, আরো অধিক সন্তান সন্ততি, আরে। অধিক রাজ্য প্রদান করুন।' ইতিমধ্যে সাধু উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সমাট্ ভাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ভাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, কোথা 

করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন ?' তখন সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না। তুমি আর কি দিতে পার ? তুমি নিজেই ক্রমাগত ভিক্ষা করিতেছ!' পূর্বেরাক্ত সমাটের প্রার্থনা প্রেমের ভাষা নহে। যদি ভগ-বানের নিকট ইহা উহা প্রার্থনা করা চলে. তবে প্রেমে ও দোকানদারিতে প্রভেদ কি ? স্থতরাং প্রেমের প্রথম, লক্ষণই এই যে, উহাতে কোনরূপ কেনাবেচা নাই প্রেম সর্ববদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাতা-- গ্রহাতা কোন কালেই নহে। ভগবানের সন্তান বলেন, 'যদি ভগবান্ চান তবে আমি তাঁহাকে আমার সর্বস্ত দিতে পারি কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাহি না, এই জগতের কোন জিনিয়ই আমি চাহি না। তাঁহাকে ভালবাসিতে ভাল লাগে বলিয়াই আমি ভাঁহাকে ভাল বাসিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ অমুগ্রহ ভিক্ষা চাহি না। কে জানিতে চায়—ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান কি না—কারণ, আমি তাঁহার নিকট হইতে কোন শক্তিও চাহি না এবং তাঁহার কোনরূপ শক্তির বিকাশও দেখিতে

চাহি না। তিনি প্রেমের ভগবান্—ইহা জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছু জানিতে চাহি না।

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। কাহাকেও কি ভয় দেখাইয়া ভাল-বাসান যায় ? হরিণ কি কখন সিংহকে ভালবাসে ? —না—মুষিক বিডালকে ভালবাসে ? না–-দাস প্রভুকে ভালবাসে ? ক্রিচদাসগণ সময়ে সময়ে ভালবাসার ভাণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক কি উহা ভালবাসা ? ভয়ে ভালবাসা করে কোথায় দেখিয়াছেন ? যদি কোথাও দেখা যায়, তবে উহা ভাণমাত্র জানিতে ইইবে। যতদিন লোকে ভগ-বান্কে মেঘপটলারত, এক হস্তে পুরস্কার ও অপর হস্তে দগুধারী বলিয়া চিন্তা করে, তত দিন ভাল-বাসা আসিতে পারে না। ভালবাসা থাকিলে কখন ভয়ের ভাব আসিবে না। ভাবিয়া দেশ্বন-এক জন তরুণী রমণী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন— একটা কুকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চাৎকার করিতে লাগিল-অমনি তিনি সাম্নে যে বাড়ী দেখিতে পাইলেন, তথায়ই গিয়া আশ্রয় লইলেন।

প্রেমের বিতীর লক্ষণ—প্রেমে ভরের লেশমাত্র নাই।

মনে করুন, পর দিনও তিনি ঐরূপে রাস্তায় দাঁডা-ইয়া রহিয়াছেন—**সঙ্গে** ছেলে রহিয়াছে। মনে করুন, একটা সিংহ আসিয়া ছেলেটাকে আক্রমণ করিল-তখন তিনি কোথায় থাকিবেন, বলুন দেখি। তিনি যে তখন তাঁহার ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্য সিংহের মুখে যাইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখানে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে। ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ। ভগবান্ বরদাতা বা দগু-দাতা—ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায় ? প্রকৃত প্রেমিক কখনও সে চিন্তায় আকুল হয় না। একজন বিচারপতির কথা ধরুন—তিনি যখন কাল্যাবসানে গুহে আসেন, তখন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কি ভাবে দেখিয়া থাকে ? সে তাঁহাকে বিচারপতি কিম্বা পুর-স্কার বা শান্তিদাতা বলিয়া দেখে না—সে তাঁহাকে তাহার স্বামা বলিয়া, তাহার প্রেমাস্পদ বলিয়া দেখিয়া থাকে। তাঁহার ছেলেরা তাঁহাকে কি ভাবে দেখে ? তাহাদের স্লেহময় পিতা বলিয়া দেখে. পুরস্কার বা শাস্তিদাতা বলিয়া দেখে না। এইরূপ ভগবানের সন্তানেরাও কখন তাঁহাকে পুরস্কার বা দশুবিধাতা বলিয়া দেখেন না। বাহিরের লোকে,

যাহারা তাঁহার প্রেমের আস্বাদ কখনও পায় নাই. তাহারাই তাঁহাকে ভয় করিয়া তাঁহার ভয়ে সর্বদা কাঁপিতে থাকে। এ সব ভয়ের ভাব ভগবান বরদাতা বা দগুদাতা এ সব ভাব--ছাড়িয়া দিন। অবশ্য যাহারা ঘোরতর বর্ববর-প্রকৃতি, তাহাদের পক্ষে হয় ত ইহার কিছু উপকারিতা থাকিতে পারে। অনেক লোকে, খুব বৃদ্ধিমান লোকেও ধর্মাজগতে বর্ববরতুল্য—স্থতরাং এ ভাবগুলিতে তাহাদিগের উপকার হইতে পারে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর, যাঁহাদের যথার্থ ধর্ম্ম-সাক্ষাৎকারের আর বিলম্ব নাই, যাঁহাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দ ষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ও সব ভাব ছেলেমানুষীমাত্র, আহাম্মকিমাত্র। এই-রূপ ব্যক্তি সর্ববপ্রকার ভয়ের ভাব একেবারে পরি-তাগি করেন।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর।
প্রেম সর্ববদাই উচ্চতম আদর্শস্বরূপ। যখন মানুষ
প্রেমের তৃতীয় এই তুই সোপান অতিক্রম করিয়া যায়, যখন
লক্ষণ-প্রেমই
আমানের সে দোকানদারি ও ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দেয়,
সর্বোচ পার্দণ। তখন সে বুঝিতে থাকে যে, প্রেমই সর্ববদাই

আমাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে অনেক সময় দেখিতে পাই যে, পরমা ञ्चनती व्रभगी अठि कुट्मिठ श्रुक्यक ভान-বাসিতেচে: আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে. পরম স্থন্দর পুরুষ অতি কুৎসিতা রমণীকে ভাল-বাসিতেছে। তাহারা কিসে আকৃষ্ট হইতেছে 🕈 বাহিরের লোকে সেই স্ত্রা বা পুরুষকে কুৎসিত বলি-য়াই দেখিবে, কিন্তু প্রেমিক তাহা কখন দেখিবে না। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের তুল্য পরম স্থন্দর আর কেহ নাই। ইহা কিরূপে হয় ? যে রমণা কুৎ-সিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে, সে যেন তাহার নিজ মনের অভ্যন্তরবন্ত্রী সৌন্দর্য্যের আদর্শ লইয়া ঐ কুৎসিৎ পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করিতেছে, আর সে যে সেই কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভাল-বাসিতেছে, তাহা নহে, সে তাহার নিজ আদর্শের পূজা করিতেছে। সেই পুরুষটা যেন উপলক্ষ্য মাত্র, আর সেই উপলক্ষোর উপর সে তাহার নিজ আদর্শকে প্রক্ষেপ করিয়া ভাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাই তাহার উপাস্য বস্তু হইয়া দাঁডাইয়াছে। সর্ব্যপ্রকার প্রেমেই একথা খাটে। ভাবিয়া দেখুন,

আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ভাইভগিনীগুলির রূপ যে কিছু অসাধারণ রকমের তাহা নহে, কিছু আমাদের ভাইভগিনী বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা পরম স্থান্দর ভাবিয়া থাকি।

এই সব ব্যাপারের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে. সকলেই নিজ নিজ আদর্শ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে। এই বহির্জ্জগৎ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। আমরা যাহা কিছু দেখি. তাহা আমাদেরই মন হইতে বহিঃপ্রক্ষিপ্ত মাতে। একটা শামুকের খোলার ভিতর একটা বালুকণা প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর একটা উত্তেজনা উৎপাদন করিল। ঐ উত্তেজনায় উহার মধ্য হইতে রস নির্গত হইয়া সেই বালুকণাকে আরুত করিতে থাকে এবং তাহার ফলে পরম স্থন্দর মুক্তার উৎপত্তি। আমরাও ঠিক এইরূপ করিতেছি বহিৰ্জ্জগৎ বালুকণার মত আমাদের চিন্তার উপ-লক্ষ্যস্বরূপমাত্র—উহাদের উপর আমরা আমাদের নিজ ভাব প্রক্ষেপ করিয়া এই সব বাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিতেছি। মন্দ লোকেরা এই জগৎটাকে একটা ষোর নরকরূপে দেখিয়া থাকে. তদ্রূপ ভাল লোকে

ইহাকে পরম স্বর্গ বলিয়া দেখে। প্রেমিকের। এই জগৎকে প্রেমপূর্ণ বলিয়া এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বেষপূর্ণ বলিয়া মনে করে। বিবাদপরায়ণ वाक्तिगन देशां विवास विद्याभ वहे आत किছ দেখিতে পায় না. আবার শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইহাতে শান্তি ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না, আর যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না। স্থতরাং দেখা গেল, আমরা সর্নবদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শেরই উপাসনা করিয়া থাকি, আর যখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় আমরা মাদর্শকে আদর্শরূপেই উপাসনা করিতে পারি তখন আমাদের তর্ক যুক্তি সন্দেহ সব দূর হইয়া যায়। তথন ঈশ্বরের অস্তিত প্রমাণ করা যাইতে পারে কি না, এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায় ? আদর্শ ত কখন নষ্ট হইতে পারে না, কারণ, উহা আমার প্রকৃতির অংশস্বরূপ। যথন আমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিব, তথনই আমি ঐ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারি, কিন্ত আমি যখন একটাতে সন্দেহ করিতে পারি না, তখন অপরটীতেও করিতে পারি না। বিজ্ঞান আমার বহির্দেশে অবস্থিত, আকাশের স্থানবিশেষ-নিবাসী, খেয়ালামুযায়ী জগতের শাসনকারী, কয়েকদিন ধরিয়া সৃষ্টি করিয়া অবশিষ্ট কাল নিদ্রাগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারুক না পারুক, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায় ? ঈশর এক সময়েই সর্ববশক্তিমান্ ও পূর্ণ দয়াময় হইতে পারেন কি না, ইহা লইয়া কে মাথা ঘামায় ? ভগবান মানুষের পুরস্কারদাতা কি না, এবং তিনি আমাদের প্রতি ক্ষমতাবান ঘোর অত্যাচারা পুরুষের অথবা দয়াশাল সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এ বিষয় লইয়া কে মাথা ঘামায় ? প্রেমিক এই সমুদয় পুরস্কার-শাস্তির, ভরসন্দেহ এবং বৈজ্ঞানিক বা অন্ত সর্বব-প্রকার প্রমাণের বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার প**ক্ষে** প্রেমের আদর্শই যথেষ্ট, আর এই জগৎ যে এই প্রেমেরই প্রকাশস্বরূপ—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নহে গ

কিসে অণুতে অণুতে, পরমাণুতে পরমাণুতে মিলাইতেছে ? কিসে বড় বড় গ্রহ উপগ্রহ পর-স্পারের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, একজন পুরুষ অপরের প্রতি, নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি,

ইতরজন্ত্র ইতরজন্ত্রগণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে বেন সমুদয় জগৎটাকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ? ইহাকেই প্রেম বলে। কুম্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত আব্রহ্ম স্তম্ব এই প্রেমের প্রকাশ—এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্ববশক্তিমান। চেতন অচেতন, ব্যষ্টি সমষ্টি সক-লেই এই ভগবংপ্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র সমুদ্র বস্তুর পরিচার্লিকা শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণায়ই থ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্ম প্রাণ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বুদ্ধ, এমন কি, তির্গ্জাতির জন্ম প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন: ইহার প্রেরণায়ই াতা সন্তানের জন্ম এবং পতি পত্নীর জন্য প্রাণ-তাাগে উদাত হয়। এই প্রেমের প্রেরণায়ই লোকে তাহাদের দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়: আর আশ্চর্যা, সেই একই প্রেমেরই প্রেরণায় চোর চুরি করে, হত্যাকারা হত্যা করে। এই সব স্থলেও মলে ঐ প্রেম—কিন্তু তাহার প্রকাশ বিভিন্ন। ইহাই জগতে সকলেরই একমাত্র পরিচালিকা শক্তি। চোরের টাকার উপর প্রেম–প্রেম

প্রমই সকলের মৃলে। তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহা প্রকৃত বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় নাই। এইরূপ সমুদয় পাপ ও সমুদয় পুণ্য কর্ম্মের পশ্চাতেই সেই অনন্ত প্রেম রহিয়াছে। মনে করুন, আপনাদের মধ্যে কেহ একটা ঘরে বসিয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া নিউইয়র্কের গরীবদের জনা হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিলেন, আবার ঠিক সেই সময়েই সেই গৃহে আর একজন বসিয়া একজন বন্ধুর নাম জাল করিল। এক আলোতেই চুই জনে লিখিতেছে, কিন্তু যে যে ভাবে উহার ব্যবহার করিতেছে, সে তাহার জন্য দায়ী হইবে আলোর কোন দোষ গুণ নাই। এই প্রেম সর্ববস্তুতে প্রকাশিত অথচ নির্লিপ্ত, ইনিই সমগ্র জগতের পরি-চালিকা শক্তি---ইঁহার অভাবে জগৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নফ্ট হইয়া যাইবে, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।

'কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না. পতির অভ্যন্তরে যে আত্মা রহিয়াছেন. তাঁহার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে: কেহই পত্নীর জন্য পর্ত্বাকে ভালবাসে না. পত্নীর অভ্যস্তবে ষে <sub>হইতে হইতে</sub> আত্মা রহিয়াছেন, তাহার জনাই লোকে পত্নাকে

অনম্ভ প্রেমে পরিণত হর :

ভালবাসে: কেইই সেই সেই বস্তুর জন্য সেই সেই বস্তুকে ভালবাদে না, আত্মার জনাই সেই সেই বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে'। এমন কি. এই স্বার্থপরতা, যাহাকে লোকে এত নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাও সেই প্রেমেরই এক প্রকার রূপমাত্র। এই খেলা হইতে সরিয়া দাঁডান, ইহাতে মিশিবেন না কেবল এই অন্তুত দৃশ্যাবলি, এই বিচিত্র নাটক— এক দৃশ্য অভিনীত হইল, আর এক দৃশ্য আসি-তেচে—দেখিয়া যান, আর এই অদ্ভুত ঐক্যতান শ্রুবণ করুন-- সবই সেই একই প্রেমের বিভিন্ন রূপমাত্র। যোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায়. ঐ 'স্ব'এর, ঐ 'অহং'এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। সেই এক অহং, একটা লোক বিবাহিত रुरेल पुरेषी रुरेल, (ছलिপুल रुरेल অনেকগুলি হইল—এইরূপে তাহার 'অহং'এর বিস্তৃতি হইতে থাকে. অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মাস্তরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সার্ববজনীন প্রেম—অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর এই প্রেমই ঈশ্বর ।

এইরূপে আমরা পরাভক্তিতে উপনীত হই—

ঐ অবস্থায় অনুষ্ঠান প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি ঐ অবস্থায় পঁতছিয়া-ছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ, সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার ভিতর রহিয়াছে। তিনি আর কোন সম্প্রদায়ের হইবেন १ সমুদয় চার্চ্চ মন্দিরাদি ত তাঁহার ভিতরেই রহিয়াছে। এত বড় চার্চ্চ কোথায়, যাহা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে ? এরপ ব্যক্তি আপনাকে কতক-গুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। তিনি যে অসীম প্রেমের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তাহার কি আর কিছ দীমা আছে <sup>१</sup> যে সকল ধর্ম্ম এই প্রেমেব আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে ইহাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও আমরা জানি, এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়, যদিও আমরা জানি, এই বিভিন্ন আসক্তি ও আকর্ষণ-ময় জগতে সমুদয়ই সেই অনন্ত প্রেমেরই এক এক রূপ মাত্র—বিভিন্নজাতীয় সাধু মহাপুরুষ যাহা বিভিন্নভাবে বাক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন— তথাপি আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা উহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন-—
শেষে অতিশয় ইন্দ্রিয়পরতাসূচক শব্দগুলি পর্য্যস্ত তাঁহারা ঈশ্রীয় ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন।

হিব্রু রাজর্ষি \* এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণও
নিম্নলিখিতভাবে ঐ প্রেমের বর্ণনা ও কীর্ত্তন করিয়া
গিয়াছেন। "হে প্রিয়তম, তুমি যাহাকে একবার
চুম্বন করিয়াছ, তোমার দারা একবার চুম্বিত হইলে
তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে।
তথন সকল ছুঃখ দূর হইয়া যায়, আর সে ভূত
ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব ভুলিয়া কেবল তোমারই চিন্তা
করিতে থাকে।" ইহাই প্রেমের উন্মন্ততা—এই
অবস্থায় সব বাসনা লোপ হইয়া যায়। প্রেমিক
বলেন,—মুক্তি কে চায় ? কে উদ্ধার হইতে চায় ?
এমন কি, কে পূর্ণত্ব বা নির্ন্ত্রাণ পদের অভিলাষ
করে ?

আমি টাকাকড়ি চাই না, আমি আরোগ্য প্রার্থ-নাও করি না, আমি রূপযৌবনও চাহি না, আমি

ৰাইবেল ওল্ড টেষ্টামেণ্টে সলোমনেৰ গীতি (Song of Solomon) দেখুন

তীক্ষবৃদ্ধিও কামনা করি না--এই সংসারের সমুদয় অশুভের ভিতর আমার বার বার জন্ম হউক-আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব না. কিন্তু আমার যেন তোমাতে অহৈত্রকী প্রেম থাকে। ইহাই প্রেমের উন্মত্তভা—পূর্বেনাক্ত সঙ্গীতাবলিতে ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর मानवीय (अरमत मर्पा खी शुक्तरात (अमरे मर्त्वाफ. স্পট্টাভিব্যক্ত, প্রবলতম ও মনোহর। এই কারণে ভগবৎপ্রেমের বর্ণনায় সাধকেরা এই প্রেমের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ক্রাপুরুষের এই মত্ত ভালবাসা সাধু মহাপুরুষগণের উন্মন্ত প্রেমের ক্ষাণতম প্রতিধ্বনি মাত্র। যথার্থ ভগবৎপ্রেমিকগণ ঈশবের প্রেমমদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইতে চান -তাঁহাদিগকে 'ভগবৎপ্রেমোন্মন্ত পুরুষ' বলে। সকল ধর্মের সাধু মহাপুরুষগণ যে প্রেমমদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, করিয়া যাহাতে নিজেদের হৃদয়-শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিক্ষাম ভক্তগণের সমগ্র মনপ্রাণ নিবন্ধ, তাঁহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চাহেন না—প্রেমই প্রেমের

একমাত্র পুরস্কার আর এই পুরস্কার মানবের কি পরম লোভনীয়! ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহা দারা সকল তুঃখ দুর হয়, একমাত্র পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে ভবব্যাধি দূর হয়। মানুষ তখন ঈশ্বর-প্রেমে উন্মন্ত হইয়া যায়, আর সে যে মানুষ, তাহা ভূলিয়া যায়।

উপসংহারে বক্তব্য. আমরা দেখিতে পাই. এই সমুদয় বিভিন্ন সাধনপ্রণালী পরিণামে সম্পূর্ণ একত্বরূপ এক*্লকো* পঁহছিয়া দেয়। আমরা চিরকালই দৈতবাদিভাবে সাধন আরম্ভ করিয়া পাকি। তখন এই জ্ঞান থাকে যে, ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। প্রেম উভয়ের মধ্যস্তলে <sub>অবৈতই প্রেমের</sub> আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবান্ও যেন মানুষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। মাসুষ পিতা, মাতা, শখা, নায়ক প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ লইয়া ভগবানের উপর আরোপ করে আর যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায় তথনই চরমাবস্থা। তখন আমিই তুমি ও তুমিই আমি হইয়া যায়। তখন দেখা যায়, তোমার উপাসনা করিলেই আমার

চরমাবসা

উপাসনা আর আমার উপাসনা করিলেই তোমার উপাসনা হইল। সেই অবস্থায় যাইলেই, মানব যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়া-ছিল, তাহারই সর্বেনাচ্চ ব্যাখ্যা পাইয়া থাকে। মামুষ যেখান হইতে আরম্ভ করে. তাহার শেষও সেইখানে হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই তাতাব আত্মপ্রেম ছিল- কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র অহং বলিয়া ভ্রম হওয়াতে প্রেমকেও স্বার্থপরতাত্র**ষ্ট করি**য়াছিল। পরিণানে যখন আত্মা অনন্তস্তরূপ হইয়া গেল. তখনই পূর্ণ আলোকের প্রকাশ হইল। যে ঈশরকে প্রথমে কোন এক স্থানবিশেষে অবস্থিত পুরুষ-বিশেষ বলিয়া জ্ঞান ছিল, তিনি তথন যেন অনন্ত প্রেমে পরিণত হইলেন। মানুষ স্বয়ং তথন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যান। তিনি তখন ঈশর-সামাপা লাভ করিতে থাকেন, পূর্বেব তাঁহার যে সমুদয় রুখা বাসনা ছিল, ভিনি তখন ভাহা সব পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দুর হইলেই স্বার্থপরতা দুর হয়, আর প্রেমের চরম শিখরে গিয়া তিনি দেখিতে পান, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক--এই তিন একই বস্তু।

मण्युर्व ।

## উদ্বোধন।

স্থামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামক্রফ মঠ' পরিচালিত মাসিক পত্র।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সভাক ২ টাকা। উদ্বোধন-কার্যালয়ে স্থামী
বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া বায়। উদ্বোধনপ্রাহকের পক্ষে বিশেষ স্থাবিধা। নিয়ে দ্রন্থবা:—

## উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী।

## श्वामो विद्यकानम अगीछ।

| পুস্ত  | ক। সাধারণের প              | <b>*</b>  | উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে। |
|--------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| ইংরাজী | রাজ্যোগ (২য় সংস্করণ)      | 3/        | <b>h</b> o              |
| ,,,    | জ্ঞানযোগ ( ,, )            | यञ्जञ्ज । |                         |
| 93     | ভক্তিযোগ ( ,, )            | 1100      | l•/•                    |
| ,,     | কর্মযোগ ( " )              | ho        | . 110                   |
| ,,     | চিকাগো বক্তা (৪র্থ সংস্করণ | 1) 10/0   | <b>V</b> •              |
| ,,     | The Science and Philo      | -         |                         |
| ,,     | sophy of Religion          | 1         | ų•                      |
| 19     | A Study of Religion        | 3/        | h•                      |
| 1)     | Religion of Love           | 10/0      | •                       |
| "      | My Master                  | H•        | 10                      |
| ,,     | Pavhari Baba               | J.        | 40                      |
| "      | Thoughts of Vedanta        | 100       | ji o                    |
| ,,,    | Realisation and its        |           |                         |
|        | Methods                    | h.        | 1100                    |
| ٠ (د   | Paramhamsa Ramakris        | hna       |                         |
|        | by P. C. Majumdar          | 4.        | /•                      |

My Master পুত্তকথানি॥ আনায় লই েল "পরমহংস রামক্কঞ্ত' নামক ১ থানি বিনামূল্যে দেওয়৷ বায় ।

| প্তক        | । সাধারণের পক্ষে                   | t              | উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে | F |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------------------|---|
| বাঙ্গালা র  | <b>জিবোগ ( ৩র সংস্করণ )</b> যন্ত্র | इ।             |                        |   |
| " 🦥         | ানবোগ ( ,, ) 🕹                     | 1              |                        |   |
| ,, <b>s</b> | ক্তিযোগ ( ৪র্থ সংশ্বরণ )           | 1190           | Hg/ •                  |   |
| ,, ∙ ৰ      | ৰ্দ্মধোগ (৩য় ঐ)                   | h•             | H•                     |   |
| " fb        | কাগো বক্তা (২য় সংস্করণ)           | <b>ル</b> ・     | 1•                     |   |
| " 🖲         | বিবার কথা ( ঐ )                    | 19/0           | · 1•                   |   |
| ,, প        | ত্রাবলী, ১ম ভাগ, (২য় সংস্করণ      | )   •          | la/•                   |   |
| ,, ◆        | াচ্য ও পাশ্চাত্য (৩র সংস্করণ)      | •              | 14-                    |   |
| ,, প        | রিব্রাজ্ক (৩য় সংস্করণ)            | बहुन्छ ।       |                        |   |
|             |                                    | 10             | 1•                     |   |
| ,, €        | ারতে বিবেকানন্দ (২ন্ন সং) য        | <b>ब</b> ञ्च । |                        |   |
| ", ব        | র্কমান ভারত : ৩য় সংস্করণ )        | <b>!•</b>      | • 1•                   |   |
| ,, ম        | <b>तीत्र व्या</b> ठांग्राटनव       | 4.             | 1•                     |   |
|             | ওহারী বাবা                         | Jo             | n/ •                   |   |
|             | ৰ্ম-বিজ্ঞান                        | >/             | h•                     |   |
| ,, ❤        | ক্তি-রহসা                          | 19/0           | 10/0                   | • |
|             |                                    |                |                        |   |

শ্রীশ্রীরামক্রম্ব উপদেশ (পকেট এডিশন), স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, মূল্য । •, গীতা শক্ষরভাষ্যামুবাদ, পণ্ডিত প্রমণ নাথ তর্কভূষণামূদিত, উত্তরার্দ্ধ ১। •, পাণিনীয় মহাভাষ্য, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মন্দিত, মূল্য আ• টাকা।

এতব্যতীত মঠের বাবতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীরামক্ষণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নানা রকমের ফটো ও হাফটোন্ছবি সর্বাদা পাওয়া বায়।

থ্ৰকানা---

উদ্বোধন কাৰ্য্যালয়। ১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্ৰ নিৰোগীৰ লেন, ৰাগবাঞ্কার, কলিকাতা।

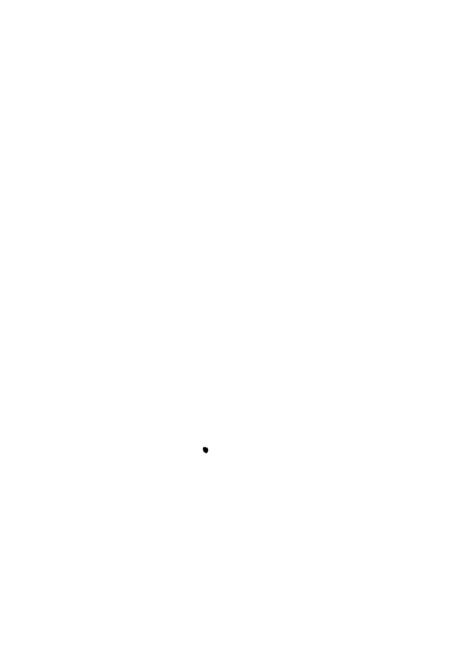